# হরপার্বতী

### শ্রীশচীক্তনাথ সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এশু সন্স্ ২০৩১১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা সন ১৩৩২ সাল।

#### দাম-পাচসিকা

গুরুদাস চটোপাধ্যায় এও সন্দের পক্ষে ভারতবর্গ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভটাচার্য্য ঘারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ২০৩১১১, কর্ণওয়ালিস্ খ্রীট্ট, কলিকাতা

## वीयुक वीरतक्रक्ष छप

কর-কমলেযু

# হরণার্বতী

### প্রথম অষ্ট

#### প্রথম দুস্য

হিমালয প্রদেশ। শ্রেণীর পর শ্রেণী পাহাত থাকাশের গায়ে মিলাইয়াছে। সন্ধৃথ দিকের পাহাড়ে বহু গুহা। তাহারও সন্ধৃথে উ চু-নাচু ভূমি। জ্যোৎসালোকে গিরি-প্রদেশ প্লাবিত। গুহায় গুহায় পর্বত্রাসী নর-নারী পূর্ণিমা উৎসবে মন্ত, তরুণ-তরুণীরা আনন্দে উছেল। তরুণীরা বিরল-বসনা মৃতকেশা, পুস্পাভরণে সজ্জিত। তরুণীরা একবল্লাবলম্বী, তাহাদের কঠে ফুলের মালা, হাতে বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র। তাহারা গান গাহিতেছে।

#### গান (কোরাস)

এদ এদ বন ঝরণা উচ্ছল-চল-চরণা।
সংপিল ভজে লুটায়ে তরঙে ফেন-শুল্র-ওডনা।
পাবাণ জাগায়ে এদ নিঝ রিণী
এদ প্রাণ-চঞ্চা। জল-হরিণী
মঙ্গ তৃষিতের বুকে ঢালো ধারা জল গ্রাম-মেঘ-বরণা।

এদ ব্নো পথ বেরে অকারণ গান গেয়ে
গভীর অরণ্যের মৌনব্রত ভেঙে ভরহীন পাহাড়ী মেরে
কৃত্য পরা-গায়ে ছন্দ আনো
আনন্দ আনো মৃত প্রাণ জাগানো
অনাবিল হাদির ঝরাফুল ছড়ায়ে
এদ মঞ্লা মনোহরণা।

আদিত্য। সবাইকে দেখচি, ঝর্ণা নাই। ঝর্ণা কোথায়?
বাসন্তী। ঝর্ণা!
স্থমন্ত্র। আনন্দের ঝর্ণা!
সাবিতা। প্রেমের ঝর্ণা!
আদিত্য। রূপের ঝর্ণা!
রোহিণা। তোমাদের মানস প্রতিমা!
মিহির। তোমাদের ফর্বার পাত্রী!
বহু তরুণা। না, না, না!
বহু তরুণা। না, না, না!
স্থদর্শনা। ঝর্ণা আমাদের সকলের সন্মিলিত আনন্দের ধারা।
অতসী। ঝর্ণা সকল তরুণীর সঞ্চিত প্রেমের ধারা।
বহু তরুণ-তরুণী এক সঙ্গে। ঝর্ণা। ঝ্র্ণাণ

তাহারা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। ঝর্ণা গান ধরিল বেন কাহাকে খুঁজিতেছে, কাহার সাড়া চাহিতেছে। তাহার স্থরে স্থর মিলাইয়া গানে ত্রকপুত্র সাড়া দিল। যে বেখানে ছিল, স্থির হইদা দাঁড়াইল। ঝর্ণা চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ঝণী ও ব্রহ্মপুত্রের গান ( ডুয়েট )

ঝৰ্ণা। আমি চাই পৃথিবীর ফুল

ছায়া ঢাকা ঘরে থেলা।

ব্রহ্মপুত্র। আমি চাই দূর আকাশের তারা

সাগরে ভাসাতে ভেলা।

ঝর্ণা। আমি চাই আয়ু চাই আলো প্রাণ

ব্রহ্মপুত্র। মরণের মাঝে মোর অভিযা**ন** 

উভয়ে। মোরা একটি বুল্তে যেন ছটি ফুল প্রেম আর অবহেলা

ব্রহ্মপুত্র। আমি বাহির ভুবনে ছুটে যেতে চাই উদাদীন সন্ন্যাদী

ঝর্ণা। হে উদাসীন তব তপোবনে তাই উর্ব্বণী হয়ে আসি।

ব্রহ্মপুত্র। মোর ধ্বংসের মাঝে উল্লাস জাগে

ঝর্ণা। তাই বাঁধি নিতি নব অমুরাগে

উভয়ে॥ মোরা চিরদিন থেলি এই থেলা

গড়ে ভোলা ভেঙে ফেলা।

ঝর্ণা ও ব্রহ্মপুত্র পাশাপাশি দাঁড়াইল।

রোহিণী। দেখলে, ঝর্ণা তোমাদের সকলের নয়, একের ? মিহির ও আদিত্য। ঝর্ণা কার, কার ওই ঝর্ণা ? রোহিণী। ওই প্রেমের তাপস ব্রহ্মপুত্রের! সবিতা। ওরই অমুরাগে ও ছল্ ছল্ করে।

বাসস্তী। ওকে শোনাবে বলেই কঠে কলতান নিয়ে ও পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটে বেড়ায়.

সবিতা। ওরই অঙ্গে অঙ্গ মেলাবে বলেই ও কোন বন্ধন মানে না।

স্থমত্র ও স্থাপন। কার ? কার ? বাসস্তী ও সবিতা। ওই ব্রহ্মপুত্রের ! আদিতা। ব্রহ্মপুত্র ত আমাদেরই বন্ধু, আমাদেরই স্থা! রোহিণী। ওই ওদের মিলন হোলো।

> ঝর্ণা ও ত্রহ্মপুত্র পাশাপাশি বসিল। ধীরে ধীরে ধ মেঘ ভাসিয়া আসিরা চাঁদ ঢাকিয়া ফেলে, ছ ভ করিয়া বাতাস বহিতে থাকে। সকলে গান ছাড়িয়া দিয়া সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখে।

আদিত্য। আমাদের পূর্ণিমা উৎসবকে ব্যর্থ করে দেবার জন্ম এ কোন্
ভূর্যোগ হঠাৎ ধেয়ে এল!

ব্রহ্মপুত্র। ভালোই হোলো বন্ধু! ওই মেঘ দিকে দিকে আমাদের উৎসবের বাণী বহন করে নিয়ে যাবে, ওই পাগল হাওয়া আমাদের হৃদয়ের ক্রন্ধারের আগল খুলে দেবে, আমাদের চঞ্চল-চিত্তে এনে দেবে বজ্রধরের দৃঢ়তা। এস, মেঘ-ডমরুর গুরু-নিনাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে হিমাদির পুত্রক্তা আমরা এই ভয়ক্কর তুর্যোগকে অভিনন্দন জানাই।

#### গান (কোরাস)

শক্ষর সাজিল প্রলয়ক্ষর সাজে রে। বজ্রের শিকা মেঘের ডম্বরু বাজে **গুরু গু**রু

বাজে অম্বর মাঝে রে।

রুম্ভ ৰূত্য বেগে জটাজুটে গঙ্গা বৃষ্টি হয়ে ঝরে স্মৃষ্টর পক্ষে

অধীর তরঙ্গা।

শন শন ঝঞ্চায় বিদ্যুৎ নাগিনীর ঘন খাস অবগত হল ভয় বন্ধন হল ক্ষয় হেরি অশিব সংহয় মনোহর নটরাজ রে।

সকলে মিলিয়া মেঘের গুরুগন্ধীর নাদের সহিত কণ্ঠ
মিলাইয়া গান ধরিল। গান যত উচেচ উঠিতে
লাগিল, মেঘের ডাক তত বেনা গন্ধীর হইতে লাগিল
তত বেনী বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল তত বেনী
হাওয়ার শব্দ হইয়া গানের শব্দ ডুবাইয়া দিতে
লাগিল।

স্থদর্শন। একি প্রশায় ভগবন!

সজে সজে শব্দ শোনা বাইতে লাগিল—বব্দ্বৰ্, বব্দ্বম্; ভয়ে যক তরুণ তরুণীরা এক যারগায় সমবেত হইল।

স্থমন্ত্র। হিমাজি শিথর বুঝি ভেঙে পড়ে!

মিহির। সপ্ত সমুদ্র উপলে উঠে পৃথিবীকে বৃঝি আজ গ্রাস করে।

বাসন্তী। ওদের ডাক; ঝর্ণা আর ব্রহ্মপুত্রকে ডাক!

মিহির। ঝর্ণা!

আদিত্য। ঝর্ণা!

স্থাৰ্শন। সথে ব্ৰহ্মপুত্ৰ!

স্থমন্ত্র। নেবে এস ব্রহ্মপুত্র ঝর্ণাকে বুকে নিয়ে।

আদিত্য। প্রলয়ের এই কলরোলের মাঝে ওরা ছটিতে কৈমন করে স্থির রয়েচে। ঝর্ণা ! ব্রহ্মপুত্র !

স্থমন্ত্র। চেয়ে ছাখ, তোমরা সবাই চেয়ে ছাখ পাহাড়ের ওই চ্ড়াক্ত কার আবির্ভাব !

> গিরিচ্ডায় প্রলয়-নর্তনরত মহাদেব, কাঁথে তাঁর সতীর মৃতদেহ। গুহা হইতে ছ' চারজন বৃদ্ধ নামিয়া আসিল, তাহারাও দেখিতে লগিল।

১ম রুদ্ধ। কে ওই ভয়ঙ্কর ? সৃষ্টি ধ্বংস করবার জন্ম প্রালয়-নর্ত্তনে মেতে উঠেচে!

২য় বৃদ্ধ। পাহাড় টলে উঠচে, মেদিনী কেঁপে উঠচে, আকাশ অগ্নি বর্ষণ করচে, বাতাস দিক থেকে দিগন্তে দাবানল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আদিত্য। কে ওই ভয়ঙ্কর, রুদ্র, প্রলয়ঙ্কর ?

ত্যবৃদ্ধ দূর হইতে ছুটিয়া আসিরা।

তয় বৃদ্ধ। ওরে মূর্থের দল ! ভালো করে চেয়ে ছাথ কে ! আনেকে। কে ! কে ! তয় বৃদ্ধ। সতীহারা। শঙ্কর ! স্থাদর্শন ও আদিতা। শঙ্কর ! স্থমন্ত্র। হিমাজির মত শান্ত, গুরু, মৌন সেই মহাদেবতার এই ভয়ক্ষর রূপ কেন পিতামহ ?

তর বৃদ্ধ। সতীকে হায়িয়ে দেবাদিদেব মহাদেব আজ মহাপ্রলয়ে মেতে উঠেচেন। দেব, মানব, দানব, যক্ষ্ম, রক্ষ, কারু রক্ষা নেই! পাহাড় ধ্বসে পড়বে, সাগর উথলে উঠবে, প্রলয়-পয়োধিতে বিশ্ব-চরাচর লোপ পাবে।

আদিত্য। কে আমাদের বাঁচাবে পিতামহ ?

তয় বুদ্ধ। হরকোপানল থেকে কে তোদের বাঁচাবে ?

অনেকে। আমরা বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।

ুথ্য বৃদ্ধ। স্বয়ং প্রলয়-কর্ত্তা আজ মেতে উঠেচেন, কারু ত্রাণ নেই।

স্থমন্ত্র। থাক্ বৃদ্ধ! অকারণ শঙ্কা জাগিয়ে আমাদের তুমি মৃত্যুর খাল করে তুলোনা।

আদিত্য। আমরা অসহায় নই, আমাদের প্রতিপালক রাজা রয়েচেন।

ুথ বৃদ্ধ। কে তোদের প্রতিপালক ?

মিহির। গিরিরাজ।

থয় বুদ্ধ। গিরিরাজ তোদের প্রতিপালক।

অনেকে। গিরিরাজ! গিরিরাজ!

আদিত্য। চল গিরিরাজের আশ্রয়ে ! গিরিরাজ আমাদের বাঁচাবেন।

বিভিন্ন গুহা হইতে মশাল হাতে লইরা সারি দির। যক্ষ-নর ও যক্ষ-নারীরা বাহির হইতে লাগিল।

সকলে। গিরিরাজ! গিরিরাজ!

২য় বৃদ্ধ। ওরে মূর্থের দল, গিরিরাজ নয়, গিরিরাজ নয়-রাজার

রাজা যিনি, দেবতাদেরও যিনি দেবতা, স্ষ্টি-স্থিতি-প্রশায় কর্তা যিনি, তাঁরই আপ্রয় ভিক্ষা কর। যদি দয়া হয় তিনিই তোদের বাঁচাবেন।

আদিত্য। ওই আপন ভোলা, ইন্মন্ত, ধ্বংসের দেবতা আমাদের বাঁচতে দেবেনা, আমরা গিরিরাজের আশ্রয় নোব।

স্থাপন। চল গিরিরাজের আশ্রয়ে।

বছ এক সঙ্গে। গিরিরাজ ! গিরিরাজ !

রোহিণী। না, না, যেয়োনা। তোমরা যেয়োনা!

स्मद्ध। योवनां! (कन?

রোহিণী। ঝর্ণা আর ব্রহ্মপুত্রকে এখানে ফেলে রেখে তোমরা চলে যেয়োনা।

আদিত্য। ওরা কেন নেমে আসেনা ? তুর্যোগের এই ঘন-ঘটার মাঝে কার ধ্যানে মগ্ন ওরা ?

বাসন্তী। ঝর্ণা।

স্বমন্ত্র। ব্রহ্মপুত্র!

পাহাড়ের উপরে ঝর্ণা আর ব্রহ্মপুত্র উঠিয়া দাঁড়াইল পাশাপাশি।

আদিত্য। নেমে এস তোমরা, আমরা গিরিরাজের আশ্রয় নোব। ব্রহ্মপুত্র। আমাদের ত্জনারই প্রার্থনা, মহতের আশ্রয় তোমরা লাভ কর!

আদিত্য। তোমরা ? তোমরা কি এইখানেই থাকবে ? ব্রহ্মপুত্র। আমাদের ত যাবার উপায় নেই। আমরা এই পরম গুভরাত্রির অপেক্ষাতেই ছিলাম। আমাদের জীবন, আমাদের জনম, সফল ও সার্থক করে তোলবার জন্মই এল এই দুর্যোগ।

বাসম্ভী। সরে দাঁড়াও ঝর্না, সরে দাঁড়াও ব্রহ্মপুত্র, পাহাড় বয়ে ওই পাগলা-ঝোরা নেমে আসচে।

বন্ধপুত্র। এস, এস শান্তিদাযিনী অমৃতধারা! তোমারই অপেক্ষায় অভিশপ্ত হুইটি প্রাণী আমরা আকুল আগ্রহে দিবস গণনা করচি। তোমাকে আশ্রয় করেই আমরা মহাসাগরে লীণ হয়ে যাই।

> তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বজ্র হাঁকিয়া উঠিল, উচ্চ পাহাড় হইতে প্রবল বারিধারা নামিয়া আসিয়া ঝণা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ভাসাইয়া नहेंग्रा (त्रम्

স্থমন্ত্র। আ! আ! ভাসিয়ে নিলে, ভুবিয়ে দিলে, তলিয়ে দিলে ওদেব !

২য় বুদ্ধ। সমস্ত পৃথিবী এমি করে ভাসিয়ে ডুবিয়ে তলিয়ে দেবে। হা৷ হা৷ হা৷

৩য় বৃদ্ধ। পালাও, পালাও, আর এক মুহূর্ত্ত এথানে নয়। অনেকে। গিরিরাজ! গিরিরাজ!

বলিতে বলিতে সকলে ছটিয়া চলিল।

২য় বৃদ্ধ। গিরিরাজ! গিরিরাজ ওদের করবে রক্ষা! হা: হা: হা: !

#### দ্বিতীয় দুশ্য

গিরিরাজের ছুর্গপ্রাকার। পাথরের মূর্ত্তির মত একটি সৈনিক দাঁডাইয়া আছে। মেঘ ভাকিতেছে, বিভাৎ চমকাইতেছে, শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে। অভ্য দিকে গিরিরাজ দণ্ডায়মান, তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক দেখিতেছেন। ধীরে ধীরে গিরিরাণী মেনা আসিয়া ঠাহার পাশে দাঁডাইলেন।

গিরিরাণী। কি হুর্য্যোগ প্রভু!

গিরিরাজ। শোকাতুর শিবের দীর্ঘখাস ওই ঝঞ্জা, তাঁর তৃতীয়-নেত্রের রোষাগ্রি ওই অশনি।

গিরিরাণী। প্রভু, এই মহাপ্রনয়ে প্রজাকুল, প্রাসাদে আশ্রিত পরি-জনগণ কেমন করে রক্ষা পাবে, প্রভু ? কে শান্ত করবে অশান্ত ওইভূতনাথকে ? গিরিরাজ। নীলকণ্ঠ আপনি শান্ত হবেন রাণি। কণ্ঠে হলাহল ধারণ করেও বিনি শান্ত, শোক তাঁকে কত্টকু অশান্ত করবে ?

গিরিরাণী। প্রভু! যদি প্রাসাদে কোন বিপদপাত হয়, তাহলে উমাকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁডাব ?

গিরিরাজ। বিপদ উত্তীর্ণ প্রায়। তুমি যাও রাণি, তোমার উমাকে বুকে নিয়ে বসে থাকগে।

গিরিরাণী। এই হুর্যোগে সে একা রয়েচে !

উমা আসিয়া দাঁড়াইল।

উমা। একা আমি থাকতে পারলাম না, মা। এ তুর্য্যোগ কেন মা? গিরিরাণী। কেন তা তিনিই জানেন, যিনি এই তুর্য্যোগ স্থষ্ট করেচেন! উমা। আমার বুক যেন কেন ব্যথায় ভরে উঠ্চে মা। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার বড় আপন কোন জন যেন কেঁদে কেঁদে আমায় ডাকচে। কে মা, কে সে ?

> গিরিরাণী গিরিরাঞ্চের দিকে, গিরিরাজ উমার দিকে চাহিলেন।

কে বাবা, কে সে ?

গিরিরাজ। কেমন করে বলব মা। কত প্রাণী আজ আশ্রয়হারা, তাদের ক্রন্দন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েচে।

উমা। মহাদেবের এ অক্সায়, খুবই অক্সায়।

গিরিরাজ। কি অন্তায়, মা?

উমা। সতীর জন্মে শিবের না হয় শোক হবার কারণ রয়েচে। কিন্তু নিজের সেই শোককে নিজের বুকে চেপে রাখাই উচিৎ ছিল। তাঁর শোকের জন্ম সৃষ্টির প্রাণী কেন হুর্ভোগ ভূগবে ? সতী তাদের কে ছিল!

গিরিরাণী। ছিঃ মা, ও-কথা বলতে নাই। সতী ছিলেন সর্ব্ব জীবের জননী।

উমা। সর্ব্ব জীবের জননী! তাও আবার কেউ হয় নাকি? গিরিরাজ। একদিন যদি তোমাকেই তা হতে হয়। উমা। সর্ব্ব জীবের জননী! গিরিরাজ। হাঁ। ত্রিলোক-ঈশ্বরী।

> উমাকোন কথা কহিল না। সন্মূপে দৃষ্টি ভাসাইয়া বিব হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল।

বল, তাহলে কি করবে ভূমি মা ?

উমা তবুও নীরব

গিরিরাণী। উমা! উমা অমন করে কি দেখচে গিরিরাজ। উমা! উমা!

গিরিরাজ। একি ! এ যেন সংজ্ঞাহারা। গিরিরাণী। উনা। উনা।

#### উমা গা-ঝাড়া দিয়া জননীর কণ্ঠ জড়াইয়া কহিল:

উমা। মাগো! এ আমার কি হোলো! গিরিরাণী। কি হোলোমা?

পার্বতী। মাগো। সে এক আশ্চর্য্য অন্বভৃতি। মনে হোলো আমার দেহ থেকে আমারই মত আর একটি কক্সা যেন বেরিয়ে এল, আমার দিকে চেয়ে সে হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে পিছিয়ে যেতে লাগল, একেবারে পর্বতের শেষ প্রাস্তে। তারপর, মাগো, উঃ।

পাৰ্কতী হুইহাতে মুখ ঢাকিল।

গিরিরাজ। তারপর মা, তারপর ?

পার্ব্বতী। তারপর বাবা, পর্ব্বত থেকে সে নীচে পড়ে যেতে লাগল, এমন সময় এক বিকট অস্তব্ব তাকে বাহু বাড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল।

গিরিরাণীর দিকে ফিরিয়া কছিল :

মাগো, বুক যেন আমার থালি হয়ে গেল ! গিরিরাণী। ও কিছু নয় মা। কিছু নয় ! গিরিরাজ। তুর্যোগের বিভীষিকা! যাও রাণি, স্থার এখানে তোমরা অপেক্ষা করোনা। উমার বিশ্রাম প্রয়োজন।

গিরিরাণী। চল মা, আমরা প্রাসাদে যাই। পার্বতী। চল মা, আমার ভয় হচ্ছে। বাবা তুমিও এস।

তাহার। চলিয়া গেল।

গিরিরাজ। আমাকে ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা করতে হবে। হে মহেশ। জানিনা কি অভিপ্রায় তোমার !

সঞ্জ প্রবেশ করিল।

সঞ্জয়। গিরিরাজ।

গিরিরাজ। কে! সঞ্জয়! সংবাদ সঞ্জয়?

সঞ্জয়। সংবাদ স্বার পক্ষে মর্মান্তদ হলেও আমাদের পক্ষে শুভ।

গিরিরাজ। শুভ।

সঞ্জয়। এই তুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে গিরিরাজপুরে যে সৌভাগ্য সুর্য্যের উদয় হোলো তা আমাদের ধন্ত করে দেবে!

গিরিরাজ। সৌভাগ্যস্থ্যের উদয় !

সঞ্জয়। সতীহারা শঙ্কর কতদিন বিপত্নীক থাকবেন, গিরিরাজ ? পার্ব্বতীর সৌভাগ্যোদয়!

গিরিরাজ। পার্ব্বতীর সৌভাগ্যোদয়! হয়ত তোমার কথাই সত্য।
কিন্তু আজ সে কথা ভাববার আমার অবসর নাই। একটি সম্ভানের
সৌভাগ্যোদয়ে আমাদের অবৃত সম্ভানের ছর্তাগ্যের বেদনা আমি ভূলতে
পারি না সঞ্জয়।

সঞ্জয়। অযুত সন্তান!

গিরিরাজ। হিমাচলের বিস্তীর্ণ প্রদেশে সহস্র সহস্র যক্ষ্য, গন্ধর্ম, কিন্নর, মানব যারা রয়েচে, তারা আমার সন্তান নয় ? আমার এই রাজ্য, সম্পদ, বৈভব কি তাদেরই দানে গড়ে ওঠে নি? তারাই কি মণি মাণিক্য উপঢ়োকন দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, প্রীতি দিয়ে আমাকে গিরিরাজের গৌরবজনক সিংহাসনে বসায়নি।

সঞ্জয়। প্রজানুরঞ্জন থাঁর ধর্ম্ম, এসব ত তাঁরই প্রাপ্য মহারাজ।

গিরিরাজ। তুমি কি বলতে চাও সঞ্জয়, দুই হাত বাড়িয়ে আমি শুধু আমার প্রাপ্যই কেড়ে নোব, হাত তুলে আশীর্কাদরূপে আমার প্রজাদের আমি কিছুই দোব না ?

সঞ্জয়। মহারাজ, দেবার জক্ত আপনার প্রাসাদে দশভূজার আবির্ভাব হয়েচে। তাঁর দশহাতের দনে পেয়ে শুধু আপনার প্রজারা নয়, সারা পৃথিবী ধন্ম হবে।

বায় গৰ্জিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিরাজ। শুনতে পাচ্ছ সঞ্জয়। সঞ্জয়। মহারাজ ও ত বাতাস হেঁকে যাচ্ছে।

গিরিরাজ। বাতাদ নয়, বাতাদ নয়, ও আমার প্রজাদের হাহাকার! প্রহরী! দামামা বাজাও। বজের হুকায়, ঝকার গর্জন ডুবিয়ে দিয়ে ওই দামামাধ্বনি হিমালয় প্রদেশে অবস্থিত আমার প্রজাকুলের কাছে তাদের রাজার আহ্বান পৌছে দিক। শুনেই তারা ছুটে আসবে। প্রহরী দামামা ধ্বনি করিল।

সঞ্জয়, প্রাসাদের সংবাহক সংবাহিকদের আদেশ দাও পাছ অর্ঘ্য ভোজ্য নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতে।

সঞ্জর আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল প্রহরী আবার দামামা বাজাইতে লাগিল।

সঞ্জয় ! শুষ্ক বস্ত্র, শীতের আবিরণ, স্থকোমল শ্যা, স্বই যেন প্রস্তুত থাকে।

मक्षप्र हिन्द्रा रहना।

নেপথ্যে। গিরিরাজ রক্ষা কর! গিরিাজ রক্ষা কর।

একজন প্রতিহারী ছুটিয়া আসিল।

প্রতিহারী। মহারাজ! হিমাচলের প্রজাকুল আশ্রয়-প্রার্থী। তোরণদার খোলবার অনুমতি চায়।

গিরিরাজ। কবে কোন্ আশ্রয়প্রার্থী গিরিরাজের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েচে! যাও অবিলম্বে তোরণনার উন্কুক করে দাও।

প্রতিহারী প্রস্থান করিল।

দামামা বাজাও প্রহরী, দলে দলে আমার প্রজারা বিপদসঙ্কুল বনানী তাাগ করে প্রাসাদে এসে আশ্রয় নিক।

সঞ্চ প্রবেশ করিল।

প্রহরী পুনরায় দামামা বাজাইতে লাগিল।

সঞ্জয় মহারাজ!

গিরিরাজ। তোরণদার খুলে দিয়েচে, সঞ্জয়?

সঞ্জয়। উন্মৃক্ত তোরণ দিয়ে মাত্র স্বল্প-সংখ্যক প্রজা প্রবেশ করেচে। গিরিরাজ। দামামা বাজাও প্রহরী। তারা দলে দলে ছুটে আফুক। সঞ্জয়। মহারাজ, যারা এসেচে তারা বিপদের বার্দ্তা নিয়ে এসেচে।
গিরিরাজ। - কত বড় বিপদে তারা পড়েচে, তাকি আমি বুঝি না
সঞ্জয়!

সঞ্জয়। তূর্য্যোগের গ্রাস থেকে কোননতে আব্মরক্ষা করে যারা পাহাড় বয়ে বনপথ ধরে প্রাসাদে এগিয়ে আসছিল তাদের…

গিরিরাজ। মৃত্যু প্রাসাদ-সানিধ্য থেকে তাদেরও ছিনিয়ে নিয়ে গেল! কেমন?

সঞ্জয়। না মহারাজ মৃত্যু নয়…

গিরিরাজ। তবে?

সঞ্জয়। তারকাস্থর।.

গিরিরাজ। তারকাম্বর!

সঞ্জয। গন্ধবি যক্ষ রমণীরা, কিল্লরী যুবতীরা, গন্ধবি যুবকরা আপনার আশ্রয় পাবার আশায় যখন আসছিল তখন হৃদয়হীন তারকাস্থর তাদের বন্দী করে নিয়ে গেল।

গিরিরাজ। বন্দী করে নিয়ে গেল! এতবড় হঃসাহস তার!

সঞ্জয়। দেবতাদেরও যে দীর্ঘকাল বন্দীশালায় আবদ্ধ করে রেথেচে, তার হুঃসাহসের সীমা কোথায় গিরিরাজ ?

গিরিরাজ। সত্য সঞ্জয় তার ছংসাহসের সীমা নাই। সঞ্জয়। তারকাস্করের ত্রাসে ত্রিলোক শক্ষিত।

গিরিরাজ। দেবকুল যার বন্ধন থেকে মৃক্তি অর্জ্জন করতে পারচেন না, তার কবল থেকে আমি আগার প্রজাদের কেমন করে মৃক্ত করে আানব সঞ্জয় ? সঞ্জয়। মহারাজ ! যে মহাবীর্য্যবান তারকাস্থরকে বধ করে দেবতাদের মৃক্তি দেবেন, ত্রিলোকের অধিবাসীদের শাস্তির, স্বন্ধির, সন্ধান দেবেন, সেই বীরের জননী আত্যাশক্তির আবির্ভাব হয়েচে। মা নিজে যেচে এসেচেন আপনার ঘরে। তারকা-নিধনের গৌরব আপনারও অপ্রাপ্য থাকবে না।

গিরিরাজ। গৌরব আমি চাই না সঞ্জয়, আমি চাই আমার প্রজাদের মুক্তি, দেবতাদের মুক্তি। অস্ত্র-কবলে নিগৃহীত দেবতাকুলের আর্ত্তনাদ সইতে না পেরেই আজ ধরিত্রা কেঁপে উঠেছে, প্রকৃতি রুপ্তা হয়েচে, আমার সর্ববস্থ পণ রেথে আমি সকলের মুক্তি ক্রয় করব।

সঞ্জয়। সে অতি কঠোর কাজ মহারাজ।

গিরিরাজ। হিমাদ্রির অধিপতি আমি কঠোরতাকে ভয় পাইনা।

সঞ্জয়। ইন্দ্র, চন্দ্র, বারু, বরুণ, অগ্নি সকল সমবেত শক্তি প্রয়োগেও তারকাম্বরকে দমন করতে পারচেন না, মহারাজ।

গিরিরাজ। এতবড় শক্তির অধিকারী সে কেমন করে হোলো সঞ্জয় ?

সঞ্জয়। শঙ্করের অনুগ্রহে।

গিরিরাজ। অহ্নরের প্রতি শ্লীশস্তুর এই অন্থ্যহ কেন?

সঞ্জয়। কেন তা তিনিই জানেন।

গিরিরাজ। থাকুন তিনি তাঁর তুর্বোধ্য থেয়াল নিয়ে। ত্রিগুণাতীত তিনি। তাঁর বিধান মেনে নেবার জন্ম আমরা জন্মগ্রহণ করিনি। আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বীরম্ব দিয়ে তারকাম্বরের অত্যাচার থেকে আর্দ্ত দেব মানব যক্ষ গন্ধর্কদের মুক্ত করব। এস সঞ্জয়, তারই আয়োজনে আমরা আত্ম-নিয়োগ করি। দামামা বাজাও প্রহরী।

> গিরিরাজ অগ্রসর হইলেন। সঞ্জয় তাঁহার অমুগমন করিলেন। প্রহরী দামামা ধ্বনি করিতে লাগিল।

#### ভভীয় দৃশ্য

তারকাহরের বন্দীশালা। অন্ধকারপ্রায় ককে উচ্চে অবস্থিত কুদ্র কুদ্র গ্রাক দিয়া আলো .আদিয়া পড়িয়াছে। দেই আলোতে দেখা যাইতেছে বন্দীশালায় দেবতারা শৃষ্যলাবদ্ধ।

চন্দ্র। দেবরাজ! এই অত্যাচার আর কতদিন সইতে হবে?

ইক্র। যতদিন দেবাদিদেব মহাদেবের দয়া না হবে চক্রদেব।

অগ্নি। তেত্রিশকোটা দেবতার লাঞ্ছনা আজও বাঁর দয়ার উদ্রেক করল না, তাঁর দয়ার আশা কি তুরাশা নয় দেবরাজ ?

বায়। এতদিন ছিলেন তিনি সতীর প্রেমে মগ্ন, এখন সতী-শোকে উন্মাদ। আমাদের মত দীন দেবতাদের প্রতি তাঁর কি কোনদিন দয়া হবে ?

ইন্দ্র। বৃথা ক্ষোভে লাভ নেই, পবন। আমরা অস্কুরের শক্তির কাছে পরাজিত, লাঞ্চনা আমাদের প্রাপ্য।

বরুণ। তাই তারকাস্থরের এই কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যুগ যুগ আমাদের কেঁদেই কাটাতে হবে। অগ্নি। জলের দেবতা তুমি বরুণ, অশ্রুজনকেও সম্বল করে তুমি বেঁচে থাকতে পার। কিন্তু আমরা ?

বরুণ। আপনি যদি পীড়ন সইবার সীমা অতিক্রম করে থাকেন অগ্নিদেব, তাহলে নিজের তেজ দিয়ে সব কিছু ভন্ম করে দিন না!

অগ্নি। চিরদিন তুনি আমার প্রতি বিদ্বেষভাবাপর। বখনই আমি জলে উঠিচি, তখুনি তুমি বরুণ, তুমি বারিধারা ঢেলে আমার আকাশ-স্পাশী শিখাকে নির্বাপিত করেচ।

বায়। আমি পবন, আমি কিন্তু তা কগনো করিনি, অগ্নিদেব। আপনার প্রজ্ঞলিত শিথাকে ফুংকারে নির্দ্ধাপিত করবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি চিরদিনই আপনাকে সাধায় করিচি জ্ঞলে উঠ্তে, চিরদিনই আপনাকে বহন করে বেরিয়েচি দিক থেকে দিগস্তে।

চন্দ্র। কিন্তু অস্ত্র যথন সমর আকাজ্ঞা করে আমাদের সম্মুথে উপস্থিত হোলো, তথন বায়ু অগ্নিকে রক্ষা করলেন না; অগ্নি বরুণকে, বরুণ আমাকে বা স্থ্যদেশকে সাহায্য করতে সম্মত হলে না।

স্থা। তুমি চক্র, দেবতাদের অধঃপতনের জন্ম তুমিই দায়ী। আমি প্রতি প্রভাতে আমার তেজঃপুঞ্জ দিয়ে স্কর-সুবকদের চিত্তে শক্তির সঞ্চার করিচি, আর তুমি চক্র, তুমি নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিত্তে রস-সঞ্চার করেচ। তারা স্কর-যুবতীদের সালিধ্যই জীবনের কান্য জেনে কর্ত্তব্য বিমুথ হয়েচে বলেই অস্ত্রের কাছে আমাদের পরাজয়, স্বর্গ অস্কর কবলে, স্করবনের অঙ্গে এই শৃঙ্খলভার!

ইক্র। ক্ষান্ত হও দেবগণ! স্বর্গে যে আত্মবিরোধ জাগিয়ে তুলে

তোমরা পতিত হয়েচ, শত্রুকারায় সে বিরোধকে জাগিয়ে রেথে মুক্তিকে অসম্ভব করে তুলো না।

> তারকাহ্বর প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার এক যুবতী

তারকান্থর। আজও তুমি মৃক্তি কামনা কর দেবরাজ? ইন্দ্র। মৃক্তি কে না চায় অস্থর-পতি?

তারকান্ত্র। অন্তর-পতি! শুধু অন্তরপতি নই, স্থরপতিও বটে! দেবকুলকে যে জয় করেচে, ক্রীতদাসের মত শৃষ্থলাবদ্ধ রেথেচে, অন্তর হলেও আজ সে স্থরপতি। হে স্থরবৃন্দ, বিজেতা স্থরপতিকে অভিবাদন জানাও।

দেবগণ মাথা নত করিলেন

চেয়ে ছাথ অলকা, ত্রিলোকপূজা দেবতাগণ তারকাস্কৃতকে অভিবাদন করচেন।

অলকা। এঁরাই ত্রিলোকপূজ্য দেবগণ।

তারকান্থর। হাাঁ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, স্থা জনে জনে যাঁরা দিকপাল !

জলকা। এঁদের কেন বন্দী করেচ অস্থর-রাজ ? তারকাস্থর। কেন? কেন করচি দেবরাজ ইন্দ্র ? ইন্দ্র। তোমার দক্ষ উপভোগ করবার জন্য।

তারকাস্থর। দম্ভ আমার আছে। কিন্তু সে জন্ম তোমাদে বন্দী করিনি। বলত চক্রদেব, কেন তোমাদের বন্দী করিচি। চক্র। আগ্র-বিনাশের ভয়ে।

তারকাহ্বর। ভয়ে !

অনকা। তোমারও ভয় আছে অস্কুর-রাজ?

তারকাস্থর। না, না, অলকা, ওরা আজও আমার পূর্ণ পরিচয় পায়নি, তাই নির্কোধের মত কথা বলে। তুমি, বরুণদেব, তুমি বলত কেন তোমাদের বন্দী করিচি?

বরুণ। সৎ আর অসৎ-এর পার্থক্য বোঝনা বলে।
তারকাস্থর। হা, হা, হা, তুমিও বলতে পারলে না। তোমরা কেউ
পারবে না। শোন অলকা, আমি এদের বন্দী করে রেখেচি, এদেরি
কল্যাণ কামনায়।

দেবগণ। কল্যাণ কামনায়!

তারকান্থর। হাঁণ, ত্রিলোকপূজ্য দেবগণ, আপনাদেরই কল্যাণ কামনায় !

অলকা। আর আমাকে কেন বন্দী করেচ অস্তর-রাজ ? তারকাস্তর। তোমাকে ত আমি বন্দিনী করিনি অলকা। অলকা। তবে কেন আমাকে এখানে এনেচ ?

তারকাস্থর। কেন এনেচি? শুন্থন দেবগণ, সে এক আশ্চর্য্য বিবরণ। রজনী তমসাবৃতা, ক্ষিপ্তা প্রকৃতি ঝঞ্জার প্রমন্তাঃ, মূর্ত্ মূহু ব্রজের হন্ধার, অবিরাম অশনিপ্রপাত; শ্রামা ধরিত্রী, নদী-মেথলা পর্বত, ঘনতরু-সমন্বিত বনানী, পশু পক্ষী মানব, যক্ষ গন্ধর্ব কিন্তুর শন্ধায় সন্ত্রাসে আকুল। সেই তুর্যোগে শন্ধাহীনা এই বালিকা কুরন্ধিনীর মত চঞ্চল-চরণ বিক্ষেপে গিরিপথে ধাবমানা। পার্মে তার এক বলিষ্ঠ যুবক। উভয়েরই

কামনা নিশ্চিন্ত আশ্রয়। গৃহ ওদের আশ্রয় দিলনা, অরণ্য আশ্রয় দিলনা, পর্বত আশ্রয় দিলনা। তাই দিশাহারা বালা আশ্রয় কামনা করে জ্রত অগ্রসর হতে লাগল। সন্মুখে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ, নিমে অতল গহরর: সহসা বালিকার পদস্থলন হোলো। আমি দেখতে পেলাম দেবগণ, বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্রথণ্ডের মত বালিকা অতল-গহ্বরে পতনোন্মুথ। আমি বাছপ্রসারণ করে বুকে টেনে নিলাম।

(प्रवर्ग । मार्थ ! मार्थ ! मार्थ !

তারকাস্থর। আবার বলুন দেবগণ, ত্রিলোকবাসী শুন্তুক তারকাস্থর সাধু।

ইন্দ্র। অসহায়া বালিকাকে আশ্রয় দিয়ে তুমি সাধু-প্রকৃতির পরিচয় मिरशह ।

তারকাস্থর। আশ্রয় আমি দিয়েচি, ওর সঙ্গী দিতে পারেনি। পেরেছিল অলকা ?

অলকা। অস্থর-রাজের মত সে শক্তিমান নয়।

তারকাস্থর। তাহলে স্বীকার করচ আমি শক্তিমান ?

অলকা। আপনি যে শক্তিমান তা কি আমার মুথ থেকে উচ্চারিত না হলেই মিথ্যা হয়ে যাবে ?

তারকাস্থর। তবুও তোনার মুখ থেকে একবার ওই কথাটি আমি ভুমে চাই।

অলকা। আপনার শক্তির পরিচয় এই বন্দী দেবকুল।

তারকাস্থর। না, না, ওদের আমি হেলায় জয় করিচি। শৃঙ্খল হাতে নিয়ে দূর হতে আমি ওদের আহ্বান জানিয়েচি আর ওরা নিরীহ মেষের মত এগিয়ে এসে আমার হাতের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় গলায় পরেচে। এক মুহুর্ত্তে ওদের আমি জয় করিচি, কিন্তু…

অগ্নি। ন্তর হও তারকাস্থ্য। সামান্তা এক বালিকার কাছে বার বার আমাদের লাঞ্চনার কথা বলে আমাদের প্রতি মৃহুর্ত্তের পীড়াকে আরো ছঃসহ করে তুলনা!

তারকাস্থর। তারকাস্থর যাকে হেলায় জয় করতে পারেনি, সে বালিকা সামাক্যা নয় অগ্নিদেব।

অলকা। বালিকা সামান্তা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাকে জয় করা অসম্ভব।

তারকাস্থর। অসম্ভব।

অলকা। হ্যা, অসম্ভব !

তারকাম্বর। হেতু?

অলকা। দেবকুল অমর, তাই পরিত্রাণের সহজ পথ ওঁদের জন্ম খোলা নেই। কিন্তু আমি যে-কোন সময়েই মৃত্যুকে আশ্রয করে অনস্তে মিশে বেতে পারি।

তারকাস্থর। ভুলোনা, তোমাকেও আমি মৃত্যুর গ্রাস থেকেই কেড়ে এনেচি।

অলকা। মৃত্যু সেদিন আমাকে নিয়ে শুধু থেলা করেছিল, অস্তররাজ। তার সত্যিকারের দাবী যেদিন আসবে, সেদিন মানব দানব দেবতা এমনকি বিধাতাও তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেননা।

ইব্রু। কে মা, তুমি মানবীর বেশে মর্ব্ত্ত্য আবিভূ তা হয়েচ ? তারকাম্বর। সভ্য। কে ! কে তুমি ? অলকা। তোমার বন্দিনী।

তারকান্থর। না, না, তুমি আমার বন্দিনী নও। তোমাকে আমি জয় করতে পারিনি।

অনকা। তাহলে তোমার এই প্রাসাদ ত্যাগ করে আমি চলে খেতে গারি ?

তার্কাস্থর। এখনও তুমি চলে যেতে চাও!

অলকা। হাা। তাই আমি চাই।

তারকাস্থর। কেন তাই চাও? তোমার কি বাসনা নেই? কামনা নেই? স্থথ-সম্পদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই?

অলকা। যাছিল সব বার্থ হয়ে গেছে।

ত্যরকাস্থর। কিছু বার্থ হয়নি, বার্থ হতে আমি দোবনা। ত্রিলোকজন্নী তারকাস্থর আমি, আমি প্রতিশ্রুতি দিছি অলকা, ত্রিলোক যা কিছু
স্থানর, বা কিছু কামনার, বাসনার, ভোগের বিষয় রয়েচে, সব আমি
উজাড় করে তোমার পায়ে ঢেলে দোব। তোমাকে আমি ইন্দ্রের পারিজাত
দোব, কুবেরের সম্পদ দোব, উর্কাশীর লাবণী দোব, বৈকুঠের সিংহাসন থেকে
নারায়ণকে অপসারিত করে সেই সিংহাসন আমি তোমাকে দান করব।

ইন্দ্র। ভূলোনা মা, শঠের প্রবঞ্চনায় ভূলে অমঙ্গলকে আহ্বান করে। এনোনা!

তারকান্থর। সাবধান দেবরাজ !

প্রহরীর হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইরা মারিতে উচ্চত হইল অলকা। অস্কুররাজ!

তারকাম্বর তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল

যদি তোমার দান গ্রহণে আমি সম্মত হই ?

তারকাশ্বর চাবুক ফেলিয়া দিয়া ছুটিরা তাহার কাছে গেল

তারকাস্থর। নেবে, নেবে আমার দান ? নেবে ? অলকা। প্রতিদানে কি চাইবে তুমি ? তারকাস্থর। শুধু তোমার প্রেম।

অগ্নি। লালসায় প্রমত্ত অস্থবের অন্তবে প্রেম নেই বালা।

তারকাস্থর। নেই ! সতাই নেই,সতাই সব শুকিয়ে গেছে। তোমার পরশ, তোমার প্রীতি, তোমার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রণয় আমার শুদ্ধ হাদয়-মরুতে প্রেমের প্রবাহ বহিয়ে দেবে। তুমি দেবে ? দেবে আমার:চির-আকাজ্জিত সেই প্রেম ?

অলকা। দেবতাদের ভূমি লাঞ্চিত করেচ অস্ত্ররাজ!

তারকাস্থর। লাঞ্চিত। না, না না। আগেইত বলিচি ওঁদেরই কল্যাণ কামনা নিয়ে ওঁদের আমি বন্দী করে রেখেচি।

অলকা। এই তোমার কল্যাণ কামনা!

তারকাস্থর। নয় কেন?

অলকা। এই শৃঙ্খল বন্ধন ?

তারকান্থর। ও। তুমি ওঁদের শৃষ্খলিত দেখে বেদনা অন্নতব করচ ? বিকটদর্শন! বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন কাছে আগাইয়া আসিল

বিকটদর্শন। প্রভু!

তারকাস্থর। এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার যে ত্রিলোকপূজ্য দেবতাদের ভূমি লোহশুঙ্খলে স্মাবদ্ধ রেখেচ ?

বিকটদর্শন। প্রভূ! অস্তর কারায় চিরদিনই লৌহশৃঋল বন্ধন-রজ্জুর কাজ করেচে।

তারকাস্থর। কিন্তু কথনো কি কোন তরুণী তাই দেখে বেদনা অনুভব করেচে, বিকটদর্শন ?

বিকটদর্শন। না প্রভু, তা করেনি।

তারকাস্থর। যদি করত, তাহলে এ নিয়মের পরিবর্ত্তন হোতো। এই অলকা, এই স্থান্দরী তরুণী অলকা, এঁদের ছুর্গতি দেখে বড়ই ছুঃখিতা। তাই তাকে স্থাী করবার জন্ম দেবতাদের লোহশৃদ্ধল পুষ্পানান্য দিয়ে আর্ত করে দাও। ওঁদের নবনীত কোমল দেহ যেন বন্ধন-বেদনায় কিই না হয়।

স্থ্য। দেবরাজ! দেবরাজ! অস্কুরের এই পরিহাসও কি আমাদের সইতে হবে ?

অলকা। বন্দীকে ব্যঙ্গ করায় বীরত্ব প্রকাশ পায়না, অস্ক্ররাজ।

তারকাস্থর। দেবকুলকে এই মৃহুর্ত্তেই আমি মুক্তি দিতে পারি, যদি তাঁরা আমার নির্দ্দেশ মত কাজ করতে সন্মত হন! কিন্তু তাঁরা যে তাতে সন্মত নন। শুনবে? সুর্যাদেব!

স্থা। বল অস্করপতি।

তারকান্তর। আমার সরোবরের কমল-দলের প্রতি আপনার উপদ্রব অসম্ভ হয়ে উঠেচে। অস্তরবালাদের অভিযোগ, নিশীথ নৌবিহারকালে তারা প্রক্টিত শতদলের শোভা দেথবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত রয়েচে।
তাই আমার আদেশ, সরোবরের কনলদল নিশীথ-রাতেও গোরকরের
পরশ নেবার জক্ত যাতে প্রক্টিত থাকে, তার ব্যবস্থা আপনাকে
করতে হবে!

স্থ্য। তোমার এ আদেশ কি অথৌক্তিক নয ? তারকাস্থর। আমার উক্তিই যুক্তি। স্থ্য। আমি অক্ষম। তারকাস্থর। শুনলে অলকা ?

অলকা শুল্ভিত হইয়া ভাষার দিকে চাহিয়া রহিল

ওদের অবাধ্যতার পরিচয় পেলে ? আরো পরিচয় নাও। পবনদেব ! বায়ু। তুমি আমাদের পীড়ন কর, বিজ্ঞাপ কোরোনা।

তারকান্তর। বিভ্রাপ নয়, অভিযোগ! শোন প্রনদেব! আজ মেঘ-মেত্র মধ্যাক্তে আমি যথন এক স্থবলনার সঙ্গ কামনা করছিলাম ···

স্থা। উদ্ধৃত অসুর!

তারকাস্থর। উদ্ধৃত অস্থরের ঔদ্ধৃত্য ক্ষমা করে অভিযোগটা আগে শুমুন দেবগণ। আমি যথন সেই স্থর-ললনার সঙ্গ-কামনা করছিলাম, তথন তুমি পবনদেব, মৃত্হিল্লোল দিয়ে তার চূর্ণকুস্তলের স্পর্শস্থ উপভোগ করতে আমাকে সাহাব্য করনি, তার বসনপ্রাপ্ত নিয়ে রসভরে তুমি এমন ক্রীড়া করনি যাতে আমার আর তারও অন্তরে কামনা প্রদীপ্ত হয়। ভবিশ্বতে তোমার এরূপ ঔদাসীপ্ত যেন আমার ভোগের বিশ্ব না ঘটায়।

জলকা ছইহাতে ৰূপ ঢাকিরা বসিরা পাড়িল। হ্বর্থ-থালার পূম্পমাল্য লইরা প্রহরীরা প্রবেশ করিল। তারকাহ্বর তাহাদের দেখিরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল

আ-আ: বিকটদর্শন! তোমার ঘটে এতটুকু বৃদ্ধি নাই। দগ্ধকাষ্ঠবৎ ওই প্রহরীদের দেওয়া পুস্পমাল্য কি দেবতাদের প্রীতিদান করবে? দেবতাকুল ক্ষষ্ট, আমার এই তরুণী সঙ্গিনী বেদনায় ক্লিষ্ট, ওদের তুষ্ট করতে হবে, আনন্দ দিতে হবে। দগ্ধকাষ্ঠদের অপস্ত কর, অপস্ত কর। নিয়ে এস স্থরা, ম্বর-ললনা।

দেবগণ। স্থর-ললনা!

তারকাস্থর। হাা, হাা, পরমপ্জা দেবতারন ! স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থলরীদের আমি এখানে নিয়ে এদেচি। উদ্ভিন্ন-যৌবনা সেই সব স্থারলনা স্থরা সেবনে মদালসা, শ্লখবসনা, কামনায় প্রাদীপ্তা হয়ে যখন নৃত্য করবেন, তখন বন্ধন-বেদনা আর আপনাদের পীড়া দেবেনা!

অলকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সিংহিনীর মত ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল:

অলকাঃ অস্থররাজ!

ভারকাস্থর। বল, অলকা।

অলকা। স্থর-ললনাদেরও তুমি বন্দিনী করেচ!

ভারকাম্বর। না:! আমি তাঁদের ভোগের পাত্রীরূপে পরম আদরে রেখেচি—অমুরের ভোগের পাত্রী তাঁরা। অগ্নি। রে অসুর! রসনা সংযত কর্।

সূর্য্য। দেবরাজ। বজ্রাঘাতে উক্ত অস্তরকে বিনাশ কর।

তারকাস্থর। হাঃ হাঃ হাঃ ! বায়ু বরুণ, চন্দ্র, তোমরা নীরব কেন ? শক্তি-হীনের আক্ষালন আমাদের উপভোগ করতে দাও।

অনকা। অস্তর-রাজ, তুমি আমাকে মুক্তি না দাও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাকে এখানে ধরে রেখোনা।

তারকাস্থর। কেন, বলত! এখানে পূজনীয় দেবতারা রয়েচেন, পূজনীয়া স্থর-ললনারা আসচেন। দর্শনও যে পুণ্য।

অলকা। এ পুণ্যে আমার লোভ নেই।

তারকান্তর। আনি আশ্বন্ত হলাম অলকা। পুণ্যে বথন তোমার লোভ নেই, তথন তোনার প্রেম পাবার জন্ম এই পাপীকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হবে না। এই যে! স্থরললনাদের আবির্ভাব হয়েচে। বিকটদর্শন, ওঁদের বল পুস্পমাল্য দিয়ে ওঁদের শৃন্ধল ঢেকে দিতে। ওদের চরণ চঞ্চল হয়ে নেচে উঠুক, নুপুর মধুরে বাজুক, দেবতাগণ পুলকিত হোন।

> দেবতাগণ যন্ত্রণার ধ্বনি করিলেন। স্থ্রললনারা বিকটদর্শনের ইপিতে আদিপ্ত কাজ করিতে লাগিলেন।

চক্র। দেবরাজ! স্থর-ললনাদের এই সম্থর-সাচরণ আমাদের দেখতে হবে!

তারকাস্থর। শুধু দেখতেই হবে না, উপভোগও করতে হবে। বিকটদর্শন। বিকটদর্শন। প্রভৃ!

তারকান্থর। ওরামৃক কেন? মৌন কেন? ওদের গাইতে বল, দেবগণ প্রীত হবেন।

বিকটদর্শন। অস্থররাজের আদেশ পালন কর।

স্ব-ললনারা কাঁদিতে কাঁদিতে এক একটি দেবতার শৃষ্যলে পুষ্পমাল্য ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

অনকা। অস্থ্ররাজ, এও আমাকে দেখতে হবে?

তারকাস্থর। একটিবার দেখে নাও। স্বর্গেব দেবী এঁরা, কথন ফাঁকি দিয়ে চলে যান! বিকটদর্শন, ওদের গাইতে বল, কামনার গান।

বিকটদশন। কামনার গান। অস্তরপতিব আদেশ, কামনার গান।

হর-ললনারা নীরব রহিল, অঞ্চলাবিত নয়নে দেবতাদের মুথের দিকে চাহিয়া রহিল, দেবতারা মাথানত করিয়াই রহিলেন।

বিকটদর্শন। প্রাভূ! এরা আদেশ পালনে অনিচ্ছুক। তারকাস্থার। রক্ষীদের হাতে ছেড়ে দাও। দেবগণ। ভগবন। ভগবন।

তারকাস্থর। ভগবান আপনাদের ব্যথা বোঝেন না, আমি বুঝি। আমি বুঝি বলেইত এঁদের নিয়ে এসেচি আপনাদের আনন্দ দিতে। বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন। প্রভূ!

তারকান্থর। দেবগণ আনন্দ পাচ্ছেন না, স্থারবালাদের বক্ষবাস খুলে দাও বাতে দেবগণ ওদের বুকের যুগ্ম কমল-কলি দেখে পুল্কিত হয়ে ওঠেন।

> বিকটদশনের ইন্সিতে রক্ষীরা আসিয়া দাঁড়াইল। স্ব-ললনারা দেবতাদের পায়ে পড়িয়া কহিল:

স্থ্রবালাগণ। রক্ষা কর, দেব, রক্ষা কর।

অনকা। অস্থ্ররাজ, নারী আমি, নারীর এই লাঞ্ছনা কেমন করে আমি সহু করি ?

তারকান্থর। লাঞ্ছনা কি বলচ অলকা, এ কামনার জাগর।। দেবীরাও নারী, তাই তাঁরাও কামিনী। কামিনীর কামকলা দেখিয়ে তোমার অন্তরেও আমি কামনা জাগিয়ে তুলতে চাই। যদি পারি, তোমায় আমি পাব। বিকটদর্শন, ওদের নীবিবন্ধন খুলে দিয়ে বসন উল্লোচন কর।

বিকটদর্শন। কেড়ে নাও ওদের বস্ত্র, বক্ষবাস। ইন্দ্র। প্রবন্ধ সমস্ত দীপ ফুৎকারে নির্দ্রাপিত কর।

> বাযুর গর্জন হইল ও সঙ্গে সঙ্গে দকণ দীপ নিভিয়াগেল।

তারকাস্থর। বিকটদর্শন, বিশালবাহু, প্রদীপ প্রজ্ঞলিত কর।
ইন্দ্র। জগতের সমস্ত বহ্নি আত্মন্থ কর, অগ্নিদেব।
তারকাস্থর। স্থ্যা, আমার আদেশ, তারকাস্থরের আদেশ, অবিলম্বে
আত্ম-প্রকাশ করে স্কর-লননাদের নগ্ধরূপ দেথবার স্ক্রোগ করে দাও।

ইন্দ্র। বরুণদেব আর বিলম্ব কোরোনা। মেঘের আকার ধারণ করে সূর্য্যকে আবরণ কর।

মেঘ ডাকিল

অলকা। নারায়ণ। নারায়ণ। স্বর্গের দেবীদের চরম লাস্থনা থেকে পবিত্রাণ কর নারায়ণ।

তারকাম্মর। অম্মর-কারায় দাঁড়িয়ে কাকে ভূমি আহ্বান করচ অলকা, তোমার নারায়ণ যে পাষাণ-শিলা!

অলকা। আমার নারায়ণ স্থায়ের রক্ষক। তুষ্কৃতদের দমন করতে সাধুদের রক্ষা করতে যুগে যুগে তিনি ভক্তের আহ্বানে অবতার্ণ হন।

> ভীষণ শব্দ হইল, প্রাচীর ফাটিয়া গেল বিষ্ণুমূর্ত্তির আবিৰ্ভাব হ**ই**ল

অলকা। ওই আমার নারায়ণ। শছা-চক্র-গদা-পদাধারী ত্রিলোক-আরাধ্য পুরুষোত্তম ওই আবিভূত।

দেবগণ। নারায়ণ। নারায়ণ।

তারকাস্থর। প্রহরণ! আমার প্রহরণ বিকটদর্শন। অস্তরপুরী থেকে ওদের নারারণকে আমি বৈকুঠে ফিরে যেতে দোব না।

নারায়ণের মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল।

বিকটদর্শন। প্রভু, এই আপনার প্রহরণ।

তারকান্তর। কিন্তু কোখায় ওদের নারায়ণ! বিকটদর্শন, ভয়ে ভীত ওদের নারায়ণ পলায়নই শ্রেয়: মনে করে।

নারায়ণ ( বাণী )। হিমালয় তনয়া পার্ব্বতী আর মহেশ্বরের মিলনজাত

সস্তান কুমার কার্ত্তিকেয় তারকা নিধন করে তোমাদের মৃক্তি দেবেন দেবগণ।

দেবগণ। জয় শঙ্কর ! জয় শঙ্কর !

তারকান্তর। মুক্তি! দেবগণের মুক্তি! অলকা! তোমার নারায়ণের বাণী যতদিন সফল না হয়, ততদিন তারকাস্থর তোমাকেও মুক্তি দেবে না।

অলকা। আর আমার ভয় নেই অস্থররাজ। দেবগণ আজ থেকে অবিরাম শঙ্করের ধ্যান করুন।

দেবগণ ও স্থরবালাগণ। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

তারকাস্থর। অলকা, শূলপাণি শঙ্কর আমারও ইষ্ট, আমিও বলি জয় শকরে ৷ জয় শকরে ৷

मकला। ज्याभकता ज्याभकता

# দ্বিতীয় অঙ্ক

#### প্রথম দৃশ্য

হিমান্সরে একটি অংশ। দেবদার কুঞ্জ। চারিদিকে পাহাড় আকাশে মাখা তুলিরা দাঁড়াইয়াছে। একটি উচ্চ বেদীর উপরে মহাদেব ধ্যানস্থ। পার্বতী স্থীগৃদ সহ পূলার উপকরণ লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মহাদেব। প্রতিদিন তোমরা পূজার উপকরণ নিয়ে কোথা থেকে এস।

প্রিয়ম্বদা। গিরিরাজপুরী হতে।

মহাদেব। কেন এস?

প্রিয়ম্বদা। সথী পার্ব্বতীর আদেশে।

মহাদেব। পাৰ্ব্বতী কে ?

প্রিয়ম্বদা। গিরিরাজত্বহিতা।

মহাদেব। গিরিরাজছহিতা পার্ব্বতী নিত্য এই শৈলশিরে পদব্রজ্ব কেন আদেন ?

প্রিয়ম্বদা। স্থী পার্কতী ইষ্টপূজার আগে জলগ্রহণ করেন না।

মহাদেব। দূরের পূজাও ত আমাকে প্রীত করে স্থন্দরী।

২য় সথী চিত্রলেখা। কিন্তু আমাদের স্থী যে ওই চরণ কমলের পরশ না পেলে তৃপ্ত হননা মহেশ।

পাৰ্কতী আচল দিয়া পা মুছাইয়া দিতেছিলেন

মহাদেব। ইনিই পাৰ্ব্বতী ?

স্থদর্শনা। ভ্রমরকে কি বলে দিতে হয কোন্ট কমল ?

মহাদেব। চারিদিকেই যে কমল-আনন স্থন্দরী। কাকে রেখে কাকে দেখি ?

চিত্রলেখা। আমাদের পার্বতীর অপমান করা হচ্ছে, মহেশ।

মহাদেব। সহচরীদের স্থন্দরী বল্লে পার্ব্বতী ভুষ্টই হবেন।

প্রিয়ম্বদা। ও। পার্ন্ধতীকে তৃষ্ট করবার জন্মই আমাদের স্থন্দরী বলা হোলো। নইলে বোধ হয় কুৎসিৎই বলতেন।

মহাদেব। পার্বাতী কি তাঁর সংগীদের নিয়ে এসেচেন কলহের জন্ম প্রস্তাত হয়ে।

স্কুদর্শনা। হাঁা আমরা কলহই করতে চাই।

মহাদেব। কেন আমার অপরাধ?

চিত্রলেথা। অপরাধ নয়? দিনের পর দিন আমরা অত দ্র থেকে এসে পূজা দি, মাথা খুঁড়ি, একটিবারও ত তুমি চেয়ে দেখনা।

মহাদেব। আজ ত চেয়ে দেখিচি।

স্থদর্শনা। কিন্তু চার-চোথের যে এথনো দৃষ্টি বিনিময় হোলো না, শঙ্কর !

মহাদেব। চার-চোখের দৃষ্টি বিনিময়!

মহাদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে শক্তিত হইল। মহাদেব সামে দৃষ্টি ভাসাইয়া কহিলেনঃ

কোথার সেই যুগল-আঁথি-পদ্ম, সতীর সেই নীল-নয়ন-কমল ! পার্বতী। কী করলি, অভাগী! কী করলি! মহাদেব। অভিমানভরে তম্ব-ত্যাগ করে কাকে ভূমি শান্তি দিয়ে গেলে? কোন্ ভিথারীর শেষ অবলম্বন কেড়ে নিয়ে তাকে একেবারে রিক্ত করে ফেল্লে? আমাকেই নয় কি?

পাৰ্বতী মহাদেবের পদতলে পতিত হইলেন

পাৰ্বতী। দেবতা! দেবতা!

নথীরা চারিদিকে নতজাকু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল

প্রিয়ন্বদা। অপরাধ নিয়োনা, শঙ্কর।

মহাদেব। নির্জ্জন এই হিনগিরিতে বর্ধায়, রৌদ্রে, হিমে আমি তোমারি ধ্যানে মগ্ন থাকি। পূর্ব্বদিগন্তে যথন বালার্ক ফুটে ওঠেন, তথন আমি সতীর সীমন্তের সিন্দ্র-বিন্দু কল্পনা করে অপলক চেয়ে থাকি; সায়াছে ধ্সর-গিরিশ্রেণীকে সতীর আলুলায়িত কুন্তল বলে আমি ভূল করি; নৈশ-গগনে স্থধান্তের উদয় দেখে সতীর মুখচক্রমা আমার মনে পড়ে। কিন্তু কোথায় সতী! সতী!

পার্বতী। দেবতা! আরাধ্য! ইষ্ট!

মহাদেব। কে ! পদতলে কে পতিত ? সতী ?

স্থী প্রিয়ম্বদা। পার্বতী, মহেশ।

মহাদেব। পার্বতী ! গিরিরাজতনয়ার স্থান ত ওখানে নয়।

প্রিয়ম্বদা। ওইথানেই ষে ও স্থান চায় শঙ্কর।

মহাদেব। না, না, ওঁকে উঠতে বল।

প্রিয়ন্ত্রদা পার্বভীকে তুলিয়া ধরিল।

পাৰ্বতী। মহেশ!

মহাদেব। তোমার চোথে অশ্র কেন পার্বতী?

পার্ব্বতী। আমার নির্ব্বোধ সহচরীদের প্রগণভতার জন্ম আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

মহাদেব। না, না, ওদের কোন অপরাধ নেই। ওরা আমার ভক্ত।

সহচরীরা প্রণাম করিল।

তোমাদের উপর আমি রুষ্ট হইনি। তোনরা আমার কাছে কি চাও?

প্রিয়ম্বদা। বল, পার্ববতী, বলু।

মহাদেব। হাঁ, বল, কি চাও তুমি?

পার্বতী। নিত্য পূজার অধিকার।

মহাদেব। নিতাই ত তোমার পূজা আমি গ্রহণ করি। কিন্তু স্থানরী, নিতা এই স্থানীর্ঘ বন্ধর পথ অতিক্রম করে আসতে তোমার যে অত্যধিক শ্রম হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখিচি শ্রমে তোমার গণ্ডদেশ লাল হয়ে ওঠে, বক্ষ ঘন-ঘন আন্দোলিত হয়, চারু চরণ-যুগল কর্কশ ক্ষরাঘাতে রক্তিম হয়ে পড়ে।

চিত্রলেখা। স্থিকে আর লজ্জা দিয়োনা, মহেশ।

মহাদেব। এত শ্রমের প্রয়োজন নেই। গৃহে বসেই আমাকে পৃঞ্জা কোরো। আমি সে পূজা গ্রহণ করব।

প্রিয়ন্থদা। কিন্তু পার্ব্বতী যে নিত্য তোমার দর্শন চান। মহাদেব। ধ্যান করলেই আমার দেখা পাবেন।

ऋपर्यना । धारतित एपथार्क উनि कृष्टे श्रवन ना, मर्स्टम । উनि চাन ভোমার সালিধা।

মহাদেব। সান্নিধ্য। নারীকে সান্নিধ্য দেবার সাধ আমার নেই স্বন্ধী। নারীর সান্নিধ্য আমাকে সতীর জন্ত অধীর করে তোলে, আমার বুকে সতী-বিয়োগ-বেদনা জাগ্রত করে, বিশ্ব-চরাচর আমার শ্বতি থেকে লোপ পায়। নারীকে সানিধ্য দিতে আমি অসমর্থ।

> মহাদেব কাহারে৷ দিকে না চাহিয়া ন্তিরপদ বিকেপে চলিয়া গেলেন

পার্বতী। ওরে! আমার সাধনা, কামনা, সবই যে বার্থ হয়ে গেল।

> পার্বতী প্রস্তরের উপর আছাড খাইয় পড়িলেন, স্থীরা তাহাকে ধ্রিয়া তুলিল

স্থাপনা। স্থি, পার্ব্বতী। পার্ব্বতী। পার্ব্বতী।

পার্বতী। চলে গেলেন। অযোগ্যার উপদ্রবে উত্যক্ত হয়ে সাধন-পীঠ ত্যাগ করে সতাই মহেশ্বর চলে গেলেন।

চিত্রলেখা। আবার ফিরে আসবেন।

পার্ব্বতী। অভাগীকে আর তিনি দেখা দেবেন না।বলে গেলেন নারীর সান্নিধা তিনি সইতে পারেন না।

প্রিয়ম্বদা। না, সইতে পারেন না। অথচ চোরা-দৃষ্টি চালিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে পারেন তরুণীর গাল কেমন লাল হয়, বুক কেমন ছলে ওঠে, আলতা-পরা পা তুখানি পাষাণের উপর পল্নফুলের মত কেমন শোভা পায়! গুনলে ত নিজেরই কাণে। এ-সব কি নারীর প্রতি বিভূষণার পরিচয়?

পার্বতী। ফুল বিশ্বদল পড়ে রইল, মাথায় গঙ্গাজল দেওয়া হোলোনা, নৈবন্থ নিবেদনের অবসরও পেলাম না, সথি।

প্রিয়ম্বলা। যেমন দেবতা, তাঁর ভাগ্যে তেমন পূজাই জুটবে।

যদি গোটা ছই ধূত্রোর ফুল আর সেরখানেক সিদ্ধির ডগা আনতে,

তাহলে দেখতে পেতে তোমার ওই ভোলামহেশ্বর সতীকে ভূলে শিব

হয়ে তোমারই পূজা নিতেন। এ রাজসিক পূজা ওঁর ভালো লাগবে কেন?

চল, বেলা হয়ে গেল, গিরিরাণী পথ চেয়ে রয়েচেন। চল, ওঠ।

পার্বতী। ব্যর্থতা বহন করে আমি কেমন করে ফিরে যাব ?

চিত্রলেখা। যেমন করে পাহাড়ের পথ বয়ে এতদূর এসেচ!

পার্বতী। পা আমার চলবেনা।

প্রিয়ম্বদা। ওরে, স্থলর্শনা, একটু এগিয়ে গিয়ে রক্ষীদের বলে স্থায় রাজপুরী থেকে শিবিকা নিয়ে স্থাস্থক। রাজকন্তা হেঁটে যেতে পারবেন না।

পার্ব্বতী। না স্থদর্শনা, তুমি যেয়োনা। আমি এইথানেই অপেকা করব।

প্রিয়ম্বদা। কার আশায়?

পাৰ্বতী। যদি তিনি ফিরে আসেন!

প্রিয়ম্বদা। যদি না আসেন?

পার্ব্বতী। তবুও আমি তাঁর অপেক্ষায় অর্য্য সাজিয়ে বসে থাকব।

প্রিয়ম্বল। সূর্য্য যথন অন্তাচলে আপ্রয় নেবেন ?

পাৰ্ব্বতী। তথনো বসে থাকব।

প্রিযম্বদা। আঁধার যথন নেমে আসবে !

পার্ব্বতী। তথনো, প্রিয়ঘণা, তথনো আমি তাঁরই ধ্যানে নিশি জ্বাগব।

স্থদর্শনা। দেবদারুর শাখায় শাখায় যখন ঝড়ের মাতন ধরবে ?

পার্বতী। তখনো আমি পূজার ওই প্রদীপ নিভতে দোবনা।

প্রিয়ম্বদা। বর্ষায় যথন গিরিগাত্র বয়ে ঝর্ণাধারা ছুটে আসবে ?

পাৰ্বতী। তথনো আমি ফুল-বিল্বদল ভাগিয়ে নিতে দোবনা।

প্রিয়ম্বদা। তুষারে যথন পর্বত ছেয়ে যাবে ?

পার্ব্বতী। আমার অন্তর-বাহির তথন আমি শিব-অন্তরাগে উষ্ণ করে তুলব।

প্রিয়ম্বদা। বরফ যথন জমে উঠবে ?

পার্বিতী। চারিদিকে তথন চন্দ্রশেধরের শুত্রজ্যোতির প্রকাশ দেখে আমি নয়ন-মন সার্থক করব।

প্রিযম্বনা। প্রাসাদে গিয়ে মনে মনে এই কাব্যরচনা করে সময়
অতিবাহিত কোরো। এখন চল, মনে রেখো যতক্ষণ তুমি ফিরে না যাবে
গিরিরাণী ততক্ষণ মুখে জলটুকুও দেবেন না।

পার্ক্বতী। তোরা ফিরে যা প্রিয়ম্বল। মাকে আমার প্রণতি জানিয়ে বলিস, কন্তা হয়ে তাঁর কোলে থাকবার সময় আমার শেষ হয়ে গেছে। শিবের চরণে নিবেদিতা আমি, তাঁর চরণ ভিন্ন আমার অন্ত কোন স্থান নাই!

### দ্বিভীয় দুশ্য

গিরিরাজের প্রাসাদ-প্রাকার। একটি নারী গান গাছিতে গাছিতে প্রবেশ করিল। গিরিরাণী মেনা নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলেন—সহচরী দূরে দাঁড়াইয়া।

#### মায়ার গীত

তোর জননীরে কাঁদাতে কি মেয়ে হ'রে এসেছিল।
তুই কোন শিবলোক ক'র্লি আলো উমা মাকে শুধু ছঃখ দিলি॥
তোর দেই থেল্না আছে প'ড়ে, তুই শুধু নেই থেলা ঘরে,
তোর সেই থেল্না বুকে ধ'রে কাঁদব কত নিরিবিলি॥
শুনেছি মা. পূজার যাহার মেয়ে নাহি ফেরে ঘরে
তুই নাকি তার শৃশু বুকে আসিদ্ মেয়ের মূর্ব্তি ধরে॥
মা কোথার আছিদ দে কোন রূপে
সেই রূপে আয় চুপে চুপে,
কোন মাকে তোর শান্তি দিয়ে আপন মাকে কাঁদাইলি॥

হুভদা আগাইয়া গেল।

চিনিদ্ ওকে ?

গায়িকাকে দেখাইয়া দিলেন

স্থভদ্রা। না, রাণীমা।

গিরিরাণী। শোন স্বভদ্রা।

গিরিরাণী। ওকে ডেকে নিয়ে আয়, মিষ্ট কথায় ভুষ্ট করে। ভয় পেয়ে যেন না পালিয়ে যায়। স্থভদ্রা। রাণীমা ডেকেচেন শুন্লে নিজেই ছুটে আসবে। ভিক্ষায় বেরিয়েচে।

গিরিরাণী। দেথে মনে হয় ও ভিক্ষা করে না। যা আদর করে ডেকে নিয়ে আয়।

> হুক্তরা চলিয়া গেল। নারী আবার গান ধরিল গিরিরাণী দাঁড়াইয়া রহিলেন। গিরিরাঞ্চ প্রবেশ করিলেন

গিরিরাজ। কে গান গায়! উমাকে হারাবার গান কে গায়? গিরিরাণী। আমার উমাকে ও জানল, চিনল কি করে গিরিরাজ! গিরিরাজ। দ্র করে দিতে বলি। গিরিরাণী। না, না। ওর মুখে শুনব ও কেন ও গান গায়।

> গিরিরাণী গিরিরাজকে নিবৃত্ত করিলেন, ছুইজনৈ গান শুনিতে লাগিল। ফুভদা প্রাকারের নীচে গিরা গারিকার সন্মুখে দাঁড়াইল। গাবিকা ভাহাকে দেখিয়া নীরব হইল।

স্থভদা। শুনচ, রাণীমা তোমায় ডাকচেন।

মায়া। রাণীমা নন, উমা। উমা আমায় ডাকে, দিন-রাত ডাকে!

স্থভদা। সেই উমার যিনি মা, তিনি তোমায় ডাকচেন।

মায়া। উমার মা! সেত আমি! আমিই দশমাস দশদিন তাকে
গর্ভে ধরেছিলাম!…

স্ভদা। এ দেখচি পাগল।

মারা। এখনও পাগল হইনি, এখনো আমার উমাকে আমি ভূলিনি। স্বভদ্রা। ভোলনি ভালোই করেচ। এখানেও উমা আছে। মারা। আছে ? সত্য বলচ আছে ?

> ছুটিগ স্ভদ্রার দিকে অগ্রসর হইল। স্ভদ্রা পিছু হটিতে হটিতে কহিল:

স্বভদ্রা। ওমা! পাগল জড়িয়ে ধরবে নাকি।

মায়া। আমার উমা যদি এখানে থাকে, তাহলে এইটেই বিধাতা-পুরুষের পুরী।

স্থভদ্রা। হাাঁ, হাাঁ, এইটেই বিধাতাপুরুষের পুরী। ওই ছাথ বিধাতাপুরুষ!

> মায়া প্রাকারের কাছে ছুটিয়া গিয়া প্রাকারে দণ্ডায়মান গিরিরাজকে কহিল।

মায়া। বিধাতাপুরুষ! আমার উমা কোথায়? উমা?

প্রাকারের উপর হইতে গিরিরাজ কহিলেন

গিরিরাজ। উমাকে তুমি চেন কি করে?
মায়া। চিনব না! আমি তার মা। তাকে আমি চিনবনা।
গিরিরাণী। তুমি উমার মা!
মায়া। সাঁ।।

গিরিরাজ। তোমার পরিচয়?

মায়া। আমি মায়া। যক্ষ-কুলবধ্ মায়া। উমা আমার মেয়ে।
সেদিন সন্ধ্যায় ঝড় উঠল, বক্সপাত হোলো, পাহাড় ত্লতে লাগল,

দশদিক অন্ধকার হয়ে গেল। উথাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে প'লাম। তারপর কি হোলো জানিনা। সকালে জ্ঞান হতে চেয়ে দেখি পাহাড়ের নীচে পড়ে আছি কিন্তু উমা নেই। আমার উমাকে ভূমি ফিরিয়ে দাও বিধাতাপুরুষ, আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে, আমার উমার জন্তে আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে !

গিরিরাজ। তোমার উমা ত এখানে নেই।

মায়া। নেই।

গিরিরাজ। না।

মায়া। তাকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেচ, বিধাতাপুরুষ ?

গিরিরাজ। তুমি বিধাতা পুরুষ বলচ কাকে ?

মায়া। তোমাকে। তুমিই আমার উমাকে নিয়ে এসেচ। আমি তোমার কাছ থেকে আমার উমাকে নিয়ে যাব। এতদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধান পেয়েচি, আর এখানে রেখে যাবনা। উমা, উমা।

গিরিরাণী। স্থভদ্রা। একে তাড়িয়ে দে। উমাকে নিয়ে যাবে। আমার উমাকে।

মায়া। আমার উমা।

গিরিরাণী। উমা আমার।

মাযা। বিধাতাপুরুষ! ভূমি স্বীকার কর। আমি যাকেই জিজ্ঞাসা করি উমার কথা, সবাই বলে বিধাতা নিয়ে গেছেন। দিন, পক্ষ, মাস: মাসের পর মাস আমি সন্ধান করে করে তোমার দেখা পেয়েচি। তুমি দাও ফিরিয়ে আমার উমাকে বিধাতাপুরুষ !

গিরিরাজ। তুমি ভূল করেচ। আমি বিধাতাপুরুষ নই, আমি

তোমাদের রাজা, গিরিরাজ হিমাদি, ইনি গিরিরাণী। আমাদের কন্সার নামও আমরা উমা রেখেচি। তোমার উমা আর আমাদের উমা এক নয়।

মায়া। তুমি বিধাতাপুরুষ নও!

গিরিরাজ। না আমি তোমাদের রাজা।

মায়া। তুমি যদি রাজা, তাহলে তোমারই কাছে আমার অভিযোগ, কালপূর্ণ হোলোনা তবু আনার উমাকে বিধাতাপুরুষ আমার বুক থেকে কেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

ञ्पनंना अर्दम कविन

স্থদর্শনা। মা! গিরিরাণী। কে! স্থদর্শনা। উমা এদেচে?

স্দর্শনা চুপ করিয়া রহিল।

চুপ করে রইলি কেন? বল্ উমা কোথায়?

স্বৰ্ণনা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্থদর্শনা। উমা এলনা!

গিরিরাজ ও গিরিরাণী। এলনা!

স্থদর্শনা। বল্লে, মহাদেব অপ্রসন্ন হয়ে চলে গেছেন; যতদিন না তিনি প্রসন্ন হয়ে ফিরে আসবেন, ততদিন সে প্রাসাদে আসবে না।

গিরিরাণী। সে বল্লে আর তোরা তাকে একা ফেলে চলে এলি!

স্থদর্শনা। একটি রক্ষীকে নিয়ে আমি একা এসেচি। প্রিয়ম্বদা আর চিত্রলেখা তারই কাছে রয়েচে। গিরিরাণী। গিরিরাজ! সন্ধ্যানেমে এল। আমার উমা? গিরিরাজ। আমি নিজে যাচিছ গিরিরাণি। মাকে আমি বুকে করে

নিয়ে আসব।

মায়া। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

গিরিরাজ। তুমি! তুমি কেন যাবে?

মায়া। আমার উমাকে যতদিন না পাব, ততদিন তোমাদের উমাকে আমি বুকে করে রাথব।

গিরিরাণী। না, না, আমার উমা থাকবে আমারই বুকে। মায়া। হায় রাণি, উমা আমারও নয়, তোমারও নয়, উমা সকলের।

নারদ প্রবেশ করিলেন

নারদ। সত্যই মা উমা সারা বিশ্বের।

গিরিরাজ। দেবর্ষি!

নারদ। হাঁা, মহারাজ! বাচ্ছিলাম এই পথ দিয়ে। একবার উমা মায়ের দর্শন কামনা নিয়ে প্রাসাদে এলাম।

মায়া। তুমি দেবর্ষি ?

নারদ। হাা, তোমরা ঢেঁকীবাহন বলেই ডেকো।

মায়া। তুমি বলতে পার বিধাতাপুরুষের পুরী কোথায় ?

नात्रन। भाति देव कि !

মায়া। পার? বলত কোন পথ দিয়ে থেতে হয়?

নারদ। জীবনের অন্ত অবধি যে সেই পথে চলতে হয়, মা।

মায়া। তাহৌক্। তুমি বলে দাও।

নারদ। পাহাড়ের শেষে যে প্রান্তর, সেই প্রান্তরের পরপারে যে নগর, সেই নগরের উত্তরে রয়েচে এক মহানদ। সেই মহানদ পার হলেই পাবে বিধাতাপুরুষের পুরী।

মায়া। পাব?

নারদ। আকাজ্ঞা থাকলেই পাবে।

মায়া। তবে আমি যাই। এক মুহূর্ত্তও আমার অবসর নাই। আমি যাই, আমি যাই।

> বলিতে বলিতে দে চলিয়া গেল। দুর হইতে তাহার করুণ গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

গিরিরাজ। কি করলেন দেবর্ষি ? উন্মাদিনী ওই নারীকে সীমাহীন পথে কেন পাঠিয়ে দিলেন ?

নারদ। ইচ্ছা করেই করলাম গিরিরাজ। একা আমি পেরে উঠিচি না। ঘুরে ঘুরে ও মায়ের আগমনী ঘোষণা করুক। মায়ের প্রতিষ্ঠার সময় যে আসর। আমার উমা মা কোথায় ?

গিরিরাণী। দেবর্ষি! আমার উমা যে প্রাসাদে ফিরে এলনা।
নারদ। কোথায়, কোথায় আমার মা?
গিরিরাণী। হিমাদি শিরে!
নারদ। কেন?

গিরিরাজ। সকলইত জান দেব, মিথাা কৌতুহল প্রকাশ করে লাভ কি ? সন্ধ্যা নেমে আসচে। আমি নিজে গিয়ে উমাকে হিমাদ্রিশিধর থেকে ফিরিয়ে আনি। রাণি! দেবর্ষির সায়াহ্ন-ক্তাের ব্যবস্থা কর।

গ্মনোভাত হইলেন ৮

নারদ। গিরিরাজ ! বিশ্বজননী যাঁর কন্সা, তাঁর এ দৌর্বল্য শোভ' পায় না।

গিরিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

গিরিরাজ। দৌর্বল্য। কন্তা আমার আঁধারে ঘনবন সমন্বিত স্থাপদসঙ্কুল পর্বতে অবস্থান করবে আর পিতা আমি সেথান থেকে তাঁকে বুকে করে নিয়ে আসব না ?

নারদ। তাঁকে ভূমি নিয়ে আসতে পারবে না গিরিরাজ!

গিরিরাণী। সে কি দেবর্ষি! তবে কি উমা আমার…

নারদ। আত্মবিশ্বত হয়োনা গিরিরাণি, উমা শুধু তোমার নন, উমা সারা বিশ্বের।

গিরিরাণী। কিন্তু কে তাকে কুধায় অন্ন দেবে, পিপাসায় জন দেবে? গিরিরাজ। বিপদে আশ্রয় দেবে?

নারদ। আশ্র দেবার দম্ভ এথনো তোমার চূর্ণ হয়নি ?

গিরিরাজ। কেন? আমি কি প্রজাপালন করিনি দেবর্ষি?

নারদ। কিন্তু সেদিন যথন সারাবিশ্ব কেঁপে উঠেছিল, হিমাগিরি টলে উঠেছিল, আশ্রহারা অবৃত প্রজা তোমার ঘুর্য্যোগে প্রাণ দিয়েছিল, অস্তর তারকা কর্তৃক অপহত হয়েছিল, সেদিন তাদের কি তৃমি আশ্রয় দিতে পেরেছিলে ? ভোল কেন গিরিরাজ, যিনি আশ্রয়দাতারূপে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করেচেন, তিনি যাদের আশ্রয়হারা করেন তারা কোথাও আশ্রয় পায় না।

গিরিরাণী। দেবর্ষি, আমরা বেঁচে থাকতে উমা আমাদের নিরাশ্রায়ের মত গিরিশিরে রাভ কাটাবে ? নারদ। মাগো! যে প্রয়োজন পূর্ণ করতে তোমার কোলে এসে বিশ্বজননী ঠাই নিয়েচেন, সেই প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্মই তিনি আজ গিরিশিরে অবস্থান করচেন। ।

গিরিরাণী। কিন্তু মনকে যে বোঝাতে পারি না দেবর্ষি !

গিরিরাজ। দেবর্ষি! হিমাদ্রির রাজা রাণী সত্যই কি পাষাণ-পাষাণী?

নারদ। বিশ্বের প্রয়োজন, ব্যক্তির প্রয়োজনের চেয়ে বড় গিরিরাজ। আর তা ছাড়া তোমাদের এত শঙ্কাই বা কেন গিরিরাজ? স্বয়ং শঙ্কর ধার ভার নেবেন, তাঁর ভাবনার বোঝা মাথায় তুলে নেবার স্পর্দ্ধা না রাথাই ভালো।

গিরিরাজ। শ্বেহ যদি দৌর্বল্য হয়, সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষা যদি হয় সঙ্কীর্ণতা, তাহলে জন্ম জন্ম যেন আমি তুর্বল, সঙ্কীর্ণ হয়েই থাকি। আপনি অপেক্ষা করুন, দেবর্ষি। আমি আমার সোণার প্রতিমাকে ঘরে নিয়ে আসি।

গিরিরাজ প্রস্থান করিলেন

নারদ। ব্যর্থমনোরথে ফিরে আসবেন।

গিরিরাণী। কেন? উমা কি আমাদের ভূলে যাবে, দেবর্ষি?

নারদ। মনে করে ছাখ ত মা, তোমারও পিতৃগৃহ ছিল; তোমারও পিতা-মাতা ছিলেন; তুমিও ছিলে তাঁদের নয়মের মণি, পিতৃ-মাতৃ-অমুরাগিণী।

গিরিরাণী। ইা, তাই ছিলাম।

নারদ। কিন্তু তারপর যেদিন গিরিরাজকে হাদয় দান করেছিলে, **সেদিন থেকে পিতা-মাতার কথা কদিন তুমি ভেবেছিলে, মা?** 

গিরিরাণী। সত্য দেবর্ষি। সেদিন থেকে গিরিরাজ আমার সারামন জুড়ে তাঁর আসন পেতে বসেছেন।

নারদ। গিরিরাজ যদি তোমার সারা মন জুড়ে বসে থাকতে পারেন, তাহলে দেবাদিদেব মহাদেবকে যিনি মনে মনেপেয়েচেন, তাঁর কি অবস্থা হতে পারে অন্বভব করত !

গিরিরাণী। সে যে ধারণার অতীত দেবর্ষি !

নারদ। তাহলে বোঝ মা, ধ্যানের অতীত, ধারণার অতীত, বিশুণা-তীত ত্রৈলকানাথকে হৃদপদ্মেযিনি আসন দিয়েচেন, তিনি কিআর লৌকিক ধর্ম মেনে চলতে পারেন ? চক্রশেথরের শুভ জ্যোতিতে তিনি যে নিজেকে ভূবিয়ে দিয়েচেন, মা!

গিরিরাণী। কিন্তু দেবর্ষি, শুনলাম শঙ্কর নাকি অপ্রসন্ন হয়ে সাধন-পীঠ ত্যাগ করে চলে গেছেন ?

নারদ। সতীশোক-সম্ভপ্ত শঙ্করের পক্ষে তা অসম্ভব নয়, মা। গিরিরাণী। তবে উমা তাকে কেমন করে ফিরে পাবে ?

নারদ। সেই গোপন রহস্তইত বলতে এসেছিলাম। গিরিরাজ ধৈর্য্য-ধারণ করতে পারলেন না। তাই বলাও হোলনা।

গিরিরাণী। আমি কি ভত্তে পারি না, দেবর্ষি ?

নারদ। চিত্তজয়ের কৌশলের কথা মাকে শোনাতে একটু কুণ্ঠা হয় বৈকি ৷ তা হৌক, গিরিরাজ ফিরে আসা পর্যান্ত আমি অপেক্ষা করতে পারবনা। শোন মা, বলি। শঙ্কর মনে মনে উমা-মাকে ধরা দিয়েচেন,

কিন্তু সতীর প্রতি আত্যন্তিক অমুরাগ বশত আত্মদনে করতে সঙ্কোচ অমুভব করেন। শঙ্কায়, বুঝলে মা, শঙ্কায় শঙ্কর সয়ে পড়েচেন—ওদাস্তে নয়। কিন্তু উমার তপস্তা তাঁকে টেনে নিয়ে আসবে। সেই সময় চিত্ত-জয়ের কৌশন প্রয়োগে তাঁকে বশ করতে হবে।

গিরিস্পানী। কিন্তু আমার সরলা উমা ত সে কৌশল জানে না, দেবর্ষি ! নারদ। মদনদেবের শরণ নিতে হবে। পঞ্চশরের আঘাত বাতীত শঙ্করের চিত্তে পুনরায় প্রেমের সঞ্চার হবে না। মনে রেথ মা, নিশ্চিস্তে কাল যাপন করবার অবসর আর নাই। দেবকুল কারাক্র<sub>ণ</sub>, অ**স্থরের** অত্যাচারে ত্রিলোক বিধ্বস্ত; দেব, মানব, যক্ষ, গন্ধর্বর, হিমাদ্রিতনয়ার গর্ভজাত সম্ভানের আবির্ভাবের অপেক্ষায় দিবস গণনা করচে। তাদের মুক্তির দিন যত শীঘ্র দেখা দেবে, ত্রিলোকের ততই মঙ্গল হবে। শুধু ভোলা-নাথের ভরসায় থাকলে চলবেনা মা, পঞ্চ শরকে নিয়োগ করতে হবে, গিরি রাজকে আমার এই বাণী আজই শুনিয়ে দিয়ো মা।

নারদ প্রস্থানোদ্মত হইলেন।

গিরিরাণী। আপনি আর একটুকাল অপেক্ষা করবেন না দেব্ধি? নারদ। নামা, এখানকার কাজ শেষ হোলো, আমাকে একবার অম্বরপুরীতে যেতে হবে।

গিরিরাণী। অমুরপুরীতে !

নারদ। হাা, মা। দেবকুল হতাশায় ভেক্নে পড়েচেন। গোপনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। গিরিরাজ যেন পঞ্চশরকে আহ্বান করতে কাল-বিলম্ব না করেন, মা।

নারদ চলিয়া গেলেন

গিরিরাণী। পঞ্চশর পরের কথা। এখন উমা! উমাই আমার ধ্যানের পাত্রী।

স্ভদ্রা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল।

স্থভদা। রাণিমা! রাত হয়ে গেছে। নীচে চলুন।
গিরিরাণী। হোক্ রাত। আমার উমার ফিরে আসবার পথ আমি
অন্ধকারেও দেখতে পাব। তুই আলো নিভিয়ে দে, স্থভদ্রা, আলো
নিভিয়ে দে।

দরে উমার বিয়োগ বেদনার গান উঠিল ও মিলাইয়া গেল

### ভূতীয় দুশ্য

তারকা সুরের প্রমোদ-কানন। বৃক্ষকুঞ্জ, বিশ্রাম-বেদিকা— ফুলে ফুলে ফুলেময়। পূর্ণ চন্দ্রালাকে দশদিক প্রাবিত। কুঞ্জে কুঞ্জে তঞ্জণ-তরুণীরা মৃত্বকঠে গান গাহিতেছে। সহসা তরুণী কঠের থিল থিল হাসি শোনা গেল। দেগা পেল হাসিতে হাসিতে চঞ্চলা কুরঙ্গিনীর মত অলকা ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে তিন চারিজন অস্বর যুবক। অলকা বেদী ব্রিয়া, কুঞ্জ বেষ্টন করিয়া ছুটিতেছে আর বলিতেছে:

গীত

আর আয় যুবতী ভবী।

জালো জালো লালদার বহিন ॥

হান হান হান নয়ন বাণ।

তমুর পেয়ালা ভরি মদিরা আন॥

অলকা। পারবে না, তোমরা পারবেনা, আমি জানি তোমরা পারবে না।

> অনক। একটা উচ্চ বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইল তব্দবরা বেদীটি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

১ম তরুণ। এইবার অলকা!

অলকা ঘাড় বাঁকাইয়। কহিল ১

অলকা। এবারও পারবে না।

২য় তরুণ। এই মুহুর্ত্তেই বাহু দিয়ে বেড়ে নিতে পারি।

অলকা। মনে তাই ভাব, কিন্তু বুকে বল পাবেনা।

ত্য তরুণ। আমি পারি তোমার অধরের সব স্থধা কেড়ে নিতে।

অলকা। জানত, স্থধার অধিকারী দেবতারা; তোমাদের প্রাপ্য গরল।

১ম তরুণ। এতদিনকার সেই অবিচাব আমরা দূর করব।

২য়। আমরা উদীয়মান অস্কর-তরুণ !

এয়। আমাদের শক্তির পরিচয় দোব আগে তোমাকে জয় করে।

অলকা। তোমরা ছুঁতে পার, ধবতে পার, কিন্তু আমাকে জয় করতে পার না।

১ম। তুমি ছলচ কেন?

অলকা। গরবে।

২য়। তোমার চোথ জনচে কেন?

অলকা। আনন্দে।

৩য়। তোমার ঠোঁট কাঁপছে কেন ?

অলকা। আবেগে।

১ম। কার গববে তুমি গরবিনী?

অলকা। নিজের।

২য়। কিসের আনন্দে তুমি উচ্চুল?

অলকা। ভরা-যৌবনের !

৩য়। কিসের আবেগে তুমি অধীর?

অলকা। থর-স্রোতা প্রেমের।

১ম। তুমি কি দেবী?

অলকা। না।

২য়। তুমি কি দানবী?

অলকা। না।

৩য়। তবে তুমি কি?

অলকা। আমি নারীর লাস্তময়ী, হাস্তময়ী, শক্তিময়ী রূপ।

১ম। তোমার কথা আমরা বুঝতে পারিনা।

অলকা। ভগু চোখে দেখে নারীকে যারা ব্রতে চায়, তারা কখনো তা পারেনা।

২য়। তাহলে কী করে তোমাকে বোঝা যায়?

অলকা। দাস্থ স্বীকার করে।

তয়। আবার একটু বুঝিয়ে বল।

অলকা। হাদয়, মন, কীর্ত্তি, শক্তি, সবই নারীর চরণে নিবেদন করে। পৌরুষের দন্ত, শক্তির দাপট, অস্ত্রের তীক্ষাগ্র দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, নারীর হুদয় জয় করা যায় না। সকলে। আমরা তোমার দাসামুদাস হয়ে থাকব।
অলকা। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমাকে।
১ম। এই আমরা তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করচি।

সকলে তাহার পায়ের কাছে পুপাণ্ডচ্ছ **স্থাপন** কবিল।

অলকা। কামাতুর চিত্তে তোমরা আমাকে পেতে চাইচ, তাই নারীর কামিনী মূর্ত্তিই শুধু তোমরা দেখতে পাবে। সমগ্র অস্থরকুল কাম-কল্মষে শক্তিহারা হোক।

বলিয়াই কাম-নৃত্য স্থক্ষ করিল। মৃদ্ধ অস্থ্যতকণরা অনিমেষ নয়নে তাহাই দেখিতে লাগিল।
বিভিন্ন কুঞ্জে যে সকৃল অস্থ্য তরুণীরা মৃত্যুরে গান
গাহিতেছিল, তাহারা বাহিরে আদিয়া নৃত্যে যোগ
দিল। তাহারা নৃত্যে যোগ দিতেই অলকা স্থির
হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল:

আমার দিকে চেয়ে কি দেখচ! দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখ, দিকে দিকে রূপের অনল প্রবাহ। এক আমি বহু হয়ে প্রতি অস্থর-বালার অস্তরে বাহিরে কামনার শিখা জালিয়ে তুলেচি। চেয়ে ছাখ, ওদের রূপের আলোয় তোমাদের প্রমোদ-কানন উজ্জ্বল, ওদের তম্পু-দেহ তোমাদের আমন্ত্রণ জানায়, ওদের চঞ্চল চরণের নৃপুর নিরুণ মিলনের আবেদন প্রকাশ করে।

গান

ভূবনে কামনার আগুন লাগাব।
বিজ্ঞাননে ফাগুন জাগাব॥
বিলাস লাস্তের নৃত্যে
আনিব অনুরাগ বৈরাগী চিত্তে
যৌবন-তরঙ্গে ছলাব রঙ্গে
ধ্যানী ধ্যানী ধ্যান ভাঙ্গাব॥
মদ আলসে, রস লালসে,
জাগে যে মুকুল প্রথম বয়সে
তাহারি পরিমল-পরাগ ফাগে পথধূলি রাঙাব॥

ৰ্তারতা অহর-তরণীরা হাত-ছানি দিতে দিতে আবাহন-গীতি গাহিতে লাগিল। অলকা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারকাহ্বর দূর হইতে বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।

তারকান্থর। সংযত হও ! সংযত হও, উচ্ছু ঋল অন্থরবৃন্দ ! দৃহ্যগীত সহসা থামিয়া গেল।

এ কি করেচ, অলকা! সমস্ত অস্থরপুরীতে তৃমি কামনার আগুন জেলে তুলেচ, পতঙ্গের মত অস্থর-তরুণরা তাতে আত্মাহুতি দিয়ে অস্থরকুল যে ধ্বংস করবে।

অলকা। ভূলে যাও কেন অস্তর-রাজ, একদিন স্থর-ললনাদের দ্বীলতার আবরণ কেড়ে নিতে চেয়েছিলে ভূমি আমার অস্তরে কামন' জাগাবার জন্ম। তারকাহ্ব। কিন্তু তোমার অন্তরে ত কামনা প্রদীপ্ত হয় না।

অলকা। বল কি অস্থুররাজ! জাগ্রত সেই কামনাকে নিজদেহে আমি যে ধরে রাখতে পারিনা।

তারকাম্বর। তার পরিচয় ?

অলকা। আমার দেহে ধরে রাখতে পারিনি বলেইত আমি তা অস্কর-পুরীতে ছড়িয়ে দিযেচি, তরুণ তরুণীরা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

তারকাস্থর। কিন্তু তুমি?

অলকা। ওদের দিকে চেযে দেখ, আমার সেই রূপ দেখতে পাবে। শোন অস্থর-কামিনীকুল, ত্রিলোকজয়ী অস্থররাজকে জয় করাও যে তোমাদের পক্ষে অতি সহজ তারই পরিচয় দাও।

> তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে অম্বর-বালারা পুনরায় নৃত্য করিতে লাগিল। তারকাম্বর তাহাই দেখিতে দেখিতে চীৎকার করিমা উঠিল।

তারকাস্থর। স্থরা! স্থরা। স্থরা ব্যতীত অস্তবের রক্তে উন্মাদনা স্থাসেনা। স্থরা, সংবাহিকা! স্থরা!

> হুইটি সংবাদিকা দ্রুত সুরা লইয়া আদিয়া তারকাস্থ্রকে ভাহা নিবেদন করিল।

স্থরা পান কর অস্থর-ললনা কুল। তোমাদের রূপের শিখা লেলিহান হয়ে স্বর্গ পুডিয়ে দিক, বৈকণ্ঠকে ভস্মে পরিণত করুক।

> এক একটি বৃত্যরতা স্বরালা নাচিতে নাচিতে সংবাহিকাদের হাত হইতে স্বরাপাত্র গ্রহণ করিল। অলকা সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অলকা। নারায়ণ! নারায়ণ! একি কঠোর কর্ত্তব্যে আমাকে নিয়োগ করেচ ভূমি।

> দুই হাতে দে মুখ ঢাকিয়া বনিয়া পড়িল। নৃত্য বন্ধ হইয়া গেল। অলকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলে গুভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তারকান্থর ধীরে ধীরে অলকার কাছে গিয়া ডাকিল।

তারকাস্থর। অলকা !

অলকা। আমি সইতে পারিনা অস্তর-রাজ, নারীর এই কামনার রূপ আমি সইতে পারিনা। অস্তর-রমণী হলেও ওরা নারী, ওরাও অস্তর-সংসারের গৃহিণী হবে, অস্তর-সন্তানের জননী হবে; গৃহিণীর, জননীর এই রূপ শুধু আমার চোথকে নয়, আমার মনকেও পুড়িয়ে দেয় অস্তররাজ!

> তারকাহ্নর তরুণ-তরুণীদের সরিষা থাইতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা নীরবে সরিয়া গেল।

তারকাস্থর। ওরাচলে গেছে অলকা।

व्यनका ठातिभिक्त मृष्टि चूत्राहेशा कश्नि :

অলকা। কিন্তু আমার শ্বৃতি থেকে ত যায়নি।
তারকাস্থর। তোমার শ্বৃতিপটে সকলের ছবি ফুটে ওঠে, শুধু
আমারই ছবি এক মুহুর্ত্তের তরেও ফুটে ওঠেনা কেন ?

অলকা। তুমি ত্রিলোক-ত্রাস।

তারকান্তর। কিন্তু কতদিন ত বলেচি অলকা, সারাজীবনের শোণিত পিপাসা, নিষ্ঠুরতা থেকে আমি অব্যাহতি চাই।

অলকা। যদি তাই চাও, তাহলে সাধনাদ্বারা জীবনে পরিবর্তন কেন আননা ?

তারকাস্থর। অস্থরের জীবনের এই ত অভিশাপ, অলকা।

অলকা। তোমার জন্ম আমি হুঃখিত অস্তররাজ।

তারকাস্থর। সত্যই যদি তুমি হুংখিত, তাহলে আমাকে স্থী করতে কেন চাওনা ? কেন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করনা অলকা ?

অনকা। আমি অক্ষম অস্কুররাজ।

তারকাস্থর। বলপ্রয়োগে সক্ষম আমি, দণ্ডবিধানের কর্তা আমি, দেবতাকুলের শান্তা আমি, আমি তারকাস্থর, নতজাস্থ হয়ে দীনের মত, আর্ত্তের মত, অসহায়ের মত তোমার প্রেম প্রার্থনা করি।

.অলকা উঠিয়া দাঁডাইয়া কহিল:

অলকা। তোমার কোন প্রার্থনা, কোন পীড়ন, কোন অন্থরোধ, কোন আদেশ আমাকে তোমার বশ করতে পারবে না।

তারকান্তর উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল:

তারকাস্থর। পারবেনা? অলকা। না।

> চলিরা যাইতে উদ্ভত হইল। তারকাম্বর তাহার পথরোধ করিয়া গাঁডাইয়া কহিল:

তারকাস্থর। এতবড় শক্তিমতী তুমি! অলকা। শক্তির দম্ভ আমি করি না অস্থররাজ। তারকাম্বর। তবে কিসের এই দম্ভ ?

অলকা। দম্ভ নয়, আমার অন্তর-দেবতার আদেশ পালন।

তারকান্তর। সে আদেশ কি?

অলকা। আনার অন্তরে আবিভূতি হয়ে অনুক্ষণ কোন দেবতা যেন বলেন নিজেকে প্রস্তুত রাখ্, বিশ্বের কল্যাণের জন্ম তোকে এক কঠোর কর্ত্তব্য পালন করতে হবে।

তারকাম্বর ব্যঙ্গের হ্ররে কহিল:

তারকাস্থর। কঠোর কর্ত্তব্য। সে কঠোর কর্ত্তব্য কি তারকানিধন ? অনকা। আনার অন্তর দেবতার আদেশ যদি তাই হয়, তাও আমাকে পালন করতে হবে।

> তারকাম্বর ক্ষিপ্রহস্তে অলকাকে ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়াক চিলঃ

তারকাস্তর। তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে তোমার সেই অন্তর-দেবতাকে টেনে বার করে পায়াণ চাপা দিয়ে রেখে দোব আমি। অন্তর-দেবতা। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, তপনকে আমি বন্দী করে রেখেচি, আর আমার অমঙ্গল কামনা নিয়ে তোমার অন্তরে নিশ্চিন্তে জেগে থাকবে তোমার অন্তর-দেবতা।

> বিকটদর্শন দূর হইতে ডাকিতে ডাকিতে অগ্রসর হইল

বিকটদর্শন। অস্থররাজ! অস্থররাজ!

তারকা অলকাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার দিকে চাহিল

দেবর্ষি নারদ রক্ষীদের প্রতারিত করে কারাগারে প্রবেশ করে দেবতাদের… তারকাস্থর। দেবতাদের মুক্ত করে দিযেচেন ?

বিকটদর্শন। দেবতাদের উত্তেজিত করে তুলেচে। তারা শৃঙ্খল ছি<sup>\*</sup>ড়ে ফেলতে উন্মত হয়েচে।

তারকাত্মর। আর অস্থর-রক্ষীরা নীরবে দাঁড়িয়ে তাই দেখচে! বিকট। দেবতাদের রুত্রমূর্ত্তি দেখে তারা ভীত হয়ে পড়েচে প্রভূ। তারকাস্থর। তমি ?

বিকটদর্শন। প্রভুর আদেশ ব্যতীত আমি কোন কাজ কথনো করিনি। তারকাস্থর। অস্ত্র সৈনিকদের আদেশ দাও দৃঢ়তর শৃঙ্খল দিয়ে তাদের আবদ্ধ করে রাখুক।

> বিকটদর্শন ক্রন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তারকাহর তাহাকে ফিরাইলেন।

আমার সব আদেশ শুনে যাও বিকটদর্শন।

বিকটদর্শন ফিরিয়া আসিল

শুধু শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ রেখেই যেন তারা নিবৃত্ত না হয়, নিশাবসান পর্য্যস্ত চর্ম্মকশাদ্বারা আঘাত করে করে তাদের মস্থন ত্বক যেন মাংস থেকে পৃথক করে দেয়।

অলকা। অস্বরাজ! অস্বরাজ!

তারকাস্থর। আর্ত্তনাদ কেন অলকা,অন্তর-দেবতার আদেশ পালন কর। অলকা। দিন আগত হইলেই তা করব।

তারকাস্থর। তারকাস্থর তোমাদের সেই শুভদিনের জন্ম সাগ্রহে অপেক্ষা করবে।

## তৃতীয় অঙ্ক

#### প্রথম দুশ্য

হিমাজির দেই দেবদাককুঞে তপস্থারতা পার্কতী। তুবারপাতে চারিদিক শাদা হইয়া গিয়াছে। উষ্ণ বল্লে দেহ আবৃত করিয়া সিয়হদা, স্থদশনা ও চিত্রলেখা আবেশ করিল। হুতুলক করিয়া শীতের ব্যতাস বহিতেতে।

প্রিয়ম্বনা। এত করে বল্লাম পশম-বস্ত্র দিয়ে যাই, পার্ব্বতী শুনলনা। স্থা পট্টবাস পরে এই প্রচণ্ড শীত ও কেমন করে সহা করচে ?

চিত্রলেখা। দেহ-মন সকলই অসাড়!

প্রিরম্বদা। দেখিস ভাই, ধাানভঙ্গ করিস না বেন। পার্ব্বতী তাহলে মহাদেবকে দেখতে না পেয়ে তক্ত ত্যাগ করবে।

চিত্রলেখা। নিত্য পূজার ফুল রেথে যাই, নিত্য তা তুবারে চাপা পড়ে।

স্থদৰ্শনা। গঙ্গাজল জমে যায়!

চিত্রলেখা। পূজা ওর হয না!

প্রিয়ম্বলা। তবু নিত্য আমরা ফুল-বিম্বদল দিয়ে যাব, নিত্য আনব গঙ্গোদক, নিত্য রেখে যাব আহারের ফল-মূল !

স্থদর্শনা। চেয়ে ত্যাধ্ চিত্রলেখা দেই তরুল-তাপস। চিত্রলেখা। থেকে থেকে ও তাপস এদিকে আসে কেন ?

প্রিয়ম্বদা। তাপস তরুণ, তাই ওই তরুণী তপস্বিনীকে দূর থেকেই एक्टब योग्र।

চিত্রলেখা। ওদের যদি মিলন হয় ?

স্বদর্শনা। মহাদেবের চেয়ে ঢের ভালো বর।

প্রিয়ম্বদা। চুপ! তাপস এই দিকেই আসচে।

তরুণ তাপদ প্রবেশ করিল

তাপস। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

প্রিয়ম্বদা। করুন।

তাপস। তপস্থায় রতা ওই কাঞ্চনবরণী কার তপস্থা করচেন ?

প্রিয়ম্বদা। আপনার মত ছোট-খাট কারু নন। অকারণ আশা পোষণ করবেন না।

তাপস। আর একবার আমি এসেছিলাম।

প্রিয়ম্বদা। আমাদের জানা আছে।

তাপস। সেবার দেখে গিয়েছিলাম তপস্বিনী প্রজ্ঞালিত অগ্নিকুণ্ড সামে রেখে বসে আছেন, তাই এই প্রচণ্ড শীতে অগ্নি-তাপের আশা নিয়ে এই দিকে এসেছিলাম।

প্রিয়ম্বদা। এখন, আমাদেরই অগ্নি মনে করে কি এইদিকে এগিয়ে এলেন ?

তাপস। আপনাদের দেহশিথা দূর থেকে দেখতে পেয়ে ওই তপস্বিনী সম্বন্ধ কয়েকটি কথা জানতে কৌতৃহল হলো<sup>।</sup>

প্রিয়ম্বল। আপনি দেখচি বসতে পেলে শুতে চান। একটি কথা জানবেন বলে মুখ খুল্লেন, এখন বলচেন কয়েকটি কথা।

স্থদর্শনা। অথচ তাপদকে সংযত হতে হয়।

প্রিয়ম্বল। তবু বলুন, কি কি জানতে চান আপনি?

তাপদ। আপনাদের বান্ধবীর তপস্থা আমাকে বিশ্বিত করেচে।

প্রিয়ম্বদা। করবারই কথা। কেননা আপনি দেখচি তাপদ হথেও তপস্থায় মন দেন না।

চিত্রলেথা। তরুণী-তপস্বিনীর আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান। তাপদ। হোমাদি কাজের জন্ম এথানে সমিৎ ও কুশাদি কি পাওয়া যায় ?

প্রিয়ম্বন। তাপদের জানা উচিৎ চারিদিক যথন তুষারে আরুত থাকে, তথন ও-সব কিছুই এথানে পাওয়া যায় না। ও-সব আমরাই নিতা এনে দি।

তাপস। পূজা অর্চনাদির জন্ম জলও ত এসময় তুপ্পাপ্য।

প্রিয়ম্বদা। এথানকার জল বরফ হয়ে গেলেও সমতলে জলের অভাব হয় না। ভারে ভারে স্বর্ণকুম্ভ করে সেথান থেকে বাহকগণ রাজকুমারীর জন্ম নিত্য জন যোগান দেয়।

তাপস। রাজকুমারী তপস্বিনী হয়ে কোন্ রাজপুত্রের ধ্যানে मध तुर्यक्तम ।

প্রিয়ম্বনা। কোন রাজপুত্রের নয়, মহাদেবের। তাপদ। মহাদেবের!

বলিয়াই তাপস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

প্রিয়ম্বদা। তাপসের অমূচিত আচরণ করবেন না। স্কাদর্শনা। সধী তাঁর মন প্রাণ সবই শিবকে সমর্পণ করেচেন—

> তাপদ কিছুকাল তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন তারপর কহিলেন:

তাপস। শুনে হৃ:খিত হলাম।

প্রিয়ম্বদা। কেন?

তাপস। শাশানে ধাঁর বাস, সর্প ধাঁর অঙ্গের ভূষণ, ভূত-প্রেত ধাঁর অন্নচর, তাঁকে রাজকুমারী মন-প্রাণ সমর্পণ করে বড় ভূল করেচেন স্থন্দরী।

স্থূর্লনা। আমাদের স্থী তা মনে করেন না।

তাপস। ওঁর ওই রাভুল-চরণ ফুলদলের মাঝেই শোভা পায়, শালানের অস্থি থণ্ডের আঘাতে তা যে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে স্থলরী! কোথায় থাকবে স্বর্ণকুম্ভ সদৃশ ওঁর ওই কোমল-কুচব্গল চন্দনামূলিপ্ত, তা নয় মহাদেবের অক্ষের ভন্মবাশি তার হেমবরণ হরণ করবে।

প্রিয়ম্বদা। তাপস! তোমার রসনা সংযত কর।

তাপস। তোমাদের বিরাগভান্ধন হয়ে এখানে থাকা অন্তর্চিত। তাই আমি চলেই যাচ্ছি। রাজকুমারীর ধ্যান ভঙ্গ হলে আমার কথা তাঁকে বোলো। বোলো, আমি প্রতি ঋতুতে এসেচি আর তাঁকে ধ্যান-নিমগ্না দেখে ফিরে চলে গেছি! আবারো আমি আসব। তথনো তিনি যদি পাগলা মহেশ্বরের ধ্যানের ভ্রান্তি বৃষ্ণতে পারেন, আমি আমার প্রার্থনা নিবেদন করব। মনে করে বোলো।

গমনোছত হইলেন।

প্রিয়ম্বদা। তাপস! তোমার স্পদ্ধাত বড় কম নয়।

তাপস। বামন জানে চাঁদ তার নাগালের বাইরে, তবুও তার মন তাকে বলে, হাত বাডালে সেও চাঁদ ধরতে পারে।

প্রিয়ম্বদা। তাইত তাকে দেখে সবাই হাসে।

তাপদ। তোমরাও হাস স্থন্দরীরা, মনের আনন্দে হাস।

বলিয়া ভাপস চলিয়া গেলেন।

চিত্রলেখা। এমন লোকও তাপস হয়!

স্কুদর্শনা। হয়ত কোন হতাশ-প্রেমিক!

প্রিয়ম্বদা। হতাশাটা দূর করে দিতে পারলি না?

চিত্রলেখা। স্থাপনাকে দেখেও ওর মনে আশা জাগল না।

প্রিয়ম্বদা। স্থাদর্শনা কোন কাজের নয়।

স্থাদর্শনা। মিছে আমার দোষ দাও, তোমরাও ত ছিলে। তোমরা কোন বিধিলে ওকে!

চিত্রলেখা। তোর কিন্তু ভাই ইচ্ছে ছিল।

স্থদর্শনা। থাকলে হবে কি, ওর দৃষ্টিতে রয়েচে যে পার্বতী !

প্রিয়ম্বদা। মর্বে একদিন ভূতের হাতের চড় থেয়ে।

**ि विदायमा । श्रियमा ! श्रियमा ! क्रियमा ! क्रियमा !** 

স্থদর্শনা। পার্বতী চোখ মেলে চেয়েচে প্রিয়ম্বদা।

পাৰ্ববতী। প্ৰিয়ম্বদা!

প্রিয়ম্বদা। পার্বতী!

পার্বতী। তিনি এসেছিলেন প্রিয়ম্বদা। দেখেচিস ?

প্রিয়ম্বদা। না।

পার্ব্বতী। তিনি এসেছিলেন, আবার আসবেন।

চিত্রলেখা। আমরা ত তাকে দেখিনি।

পার্ব্বতী। তোদেরও দেখা দেবেন, তাঁরই অন্তর্মপ বর পাবার বর চেয়ে নিস তোরা।

প্রিয়ম্বদা। আমরা ত স্থির করেচি তোমার সপত্নী হয়ে থাকব।

পার্বতী। পদ্ধীত্মের অধিকার পেলে আমি নিজেই তোমাদের টেনে নিয়ে তাঁর পাশে বদাব।

প্রিয়ম্বলা। আজ যে তোমার রসিকতা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পার্বকতী। সত্যি ভাই প্রিয়ম্বদা, আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আজ তিনি এসেছিলেন, আবারও আসবেন।

চিত্রলেখা। তাহলে এই বেলায় স্নানাহার শেষ করে নাও।

পার্বতী। তা বৈকি ! আজ তিনি আসবেন, আমার পূজা নেবেন। একি ! এখনও ভুষার গলে গেল না, বৃক্ষে নব-পল্লব দেখা দিলনা, ফুলে ফুলে পাহাড় ভরে গেল না।

সধীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তোরা হাসচিস! জীবনের পরম মুহূর্ত্ত পলে পলে এগিয়ে আসচে আর আমার মন উতলা হয়ে উঠচে। কুজে পাখী নেই, বন-প্রান্তে মৃগ নাই, পর্বতে ময়ুর নাই, তোদের কঠে গান নাই।

সধীরা আবার হাসিল।

তোরা হাসচিস! এত সহজে কেউ কথনো তাঁকে পেরেচে?
প্রিয়ন্থনা। পার্কতীর মত এমন স্কন্দরী কথনো তাঁকে চেরেচে?

পার্ব্বতী। ও-কথা বলো না প্রিয়ম্বলা। আমি তাঁর পদ-নথরেরও যোগা নই।

স্থাননা। ওরে, পার্স্কতীর নৃতন প্রেমিকের কথাটা বলনা ভাই পার্স্কতীকে।

প্রিরম্বন। পার্বতী! তোমার একটি নূতন প্রেমিক দেখা দিয়েচে।

পাৰ্ব্বতী। পুৱাতন একটি কোনদিন ছিল নাকি?

প্রিয়ম্বদা। রাজকুমারীরা কথন কাকে অন্তগ্রহ বিতরণ করেন, কে তা বলতে পারে!

পার্ব্বতী। রাজকুমারীরা সহচরীদের চোথ এড়িয়ে কখনো কিছু করতে পারে না।

চিত্রলেখা। তাই নাকি!

পার্ব্বতী। এইত এই নির্জ্জন হিমগিরিতে একটি প্রেমিকের গোপন অভিসার হোলো, তাও তোরাদের অজানা রইল না।

প্রিয়ম্বদা। দেখতে পেলে না বলে রাগ হচ্ছে?

স্থানা। অমন স্থপুরুষ দেখা যায় না।

চিত্রলেখা। স্থদর্শনা ত সঙ্গে যাবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তুঃথ মনোচর ফিরেও চাইল না!

পার্বতী। প্রেমিকটির পরিচয় ?

প্রিয়ম্বদা। তরুণ তাপস।

পার্ব্বতী। তরুণ তাপন! দীর্য অবয়ব? গৌরকাস্তি? আয়ত লোচন?

প্রিয়ম্বদা। হাঁা, হাঁ।

পার্বিতী। দীর্ঘ দেহ পশম-বস্ত্রে আবৃত করে দণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা কয়েছিলেন ?

প্রিয়ম্বদা। হাঁা, হাা।

পার্বতী। অধরে মধুর হাসি, আয়ত-নয়ন যুগলে সঞ্চিত কৌতুক?

স্থদর্শনা। ঠিক মিলে যাচ্ছে।

পার্বতী। তাহলে তিনি এসেছিলেন!

চিত্রলেখা। ভূমি তাকে চেন নাকি?

পার্বতী। আমার আরাধ্যকে আমি চিনব না!

প্রিয়ম্বদা। তবে রে রাজকুমারি, তবে নাকি মহাদেব ভিন্ন আর কাউকে তুমি জাননা ?

পার্ব্বতী। ওরে, আমার ধ্যানের দেবতা যে রহস্মভরে ওই রূপ ধারণ করেই ধ্যানে আমাকে দেখা দেন। তোরা ভাগ্যবতী, সত্যই তোরা ভাগ্যবতী।

প্রিয়ম্বদা। উনিই মহাদেব ?

পার্ব্বতী। দেবতাদেরও দেবতা, স্বয়ং ত্রৈলোক্যপতি!

চিত্রলেখা। কী সর্বনাশ!

পাৰ্ব্বতী। সৰ্ব্বনাশ বলচিস কেন!

সথীরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাওরা-চারি করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী। চুপ করে রইলি কেন? বল থি করিচিস তোরা! কি বলিচিস তাঁকে? প্রিয়ম্বদা। আমরা না জেনে তাঁর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করিচি। চিত্রলেখা। অপ্রিয় কথা বলে তাঁকে আঘাত দিয়েচি।

স্বদর্শনা। অতিথিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিইনি।

পার্ব্বতী। বেশ করিচিস। চোরের মত যে আসে, চোরের উপযুক্ত অভ্যর্থনাই তাঁর প্রাপ্য।

চিত্রলেখা। যদি তিনি আর না আসেন ?

পার্বতী। আসবেন না! ধ্যানে দেখা দিয়ে বলে গেলেন আসবেন! স্থদর্শনা। যদি সেবারের মতো এবারও আমাদের প্রগল্ভতায় বিরক্ত হয়ে চলে যান?

পার্বিতী। ওরে, না, না। আমার মন বলচে তিনি আসবেন। আকাশ, বাতাস, আজকার আলো সব একসঙ্গে বলচে তিনি আসবেন। আয়, আমরা তাঁর আসন রচনা করে রাখি; ধূপ দীপ জেলে, পূজার উপকরণ সাজিয়ে আমরা তাঁর অপেক্ষায় শুদ্ধ মন নিয়ে বসে থাকি। ওরে, তোরা সংশয় করিসনি, সন্দেহ রাখিসনি, আমি স্থির জানি তিনি আজ আসবেন, আসবেন।

### দ্বিভীয় দুশ্য

কন্দর্পদেবের কুঞ্জ-কানন। রতি একটি বেদীতে বদিয়া একগাছা শুদ্ধ মালা হাতে লইয়া বিরহের গান গাহিতেছেন। কুঞ্জের গাছ গুলিতে পল্লব নাই, ফুল নাই। রতি গান শেষ হইবার দিকে বদস্ত-দুখা প্রবেশ করিল। ফুল-দাজে সজ্জিত।

গান

পূল্পিত মোর তত্ত্বর কাননে হার,
ওগো ফুলধন্ম, লগু যে ব'রে যার !
আজি ফাগুন ঋতু উৎসবে,
এ দেহ-দেউল শৃক্ত কি রবে,
রতির আরতি ধ্প কি পুড়িবে
বিফল কামনার ॥

বসস্ত। দেবি।

রতি। অকালে বসন্ত-সথার আবির্ভাব কেন ? শীত ত এখনো উত্তীর্ণ হয়নি।

বসস্ত। শীত যতটুকু দূরে যায়, বসস্ত ততটুকু এগিয়ে আসে। আন্ধ শীতের অবসান।

রতি। এখনো ত তার কাল পূর্ণ হয়নি। বসস্ত। তবু আজই শীতের শেষ দিন। রতি। তুমি রহস্ত করচ স্থা। বসস্ত। না, না, না। আজ প্রভাতে দখিনা বাতাস কন্দর্পদেবের বাণী বহন করে এনে আমাকে জানিয়েচে আজই হবে বসস্তের জাগরণ !

রতি। তাই যদি সত্য হবে, তাহলে আমার কুঞ্জের বৃক্ষ-পল্লব এখনো শুষ্ক কেন ?

বসস্ত। স্থন্দরীর পদাঘাত ছাড়া অশোক-তরু যেমন মুঞ্জরিত হয় না, তেমি কন্দর্প-প্রিয়ার সহচরীদের নৃপুর ধ্বনি না শুনলে এই কুঞ্জের গাছে গাছে জাগরণের সাড়া ত পড়বে না। আমি তাদের ডেকে আনি দেবি।

রতি। না, না, বসন্ত-স্থা।

বসন্ত-স্থা। কেন দেবি ?

রতি। আমার বসস্ত যে বিফলে চলে যাবে!

বসস্ত। না, না, দেবী, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় এ নয়, দিকে দিকে বসন্তের বিজয়াভিয়ান আরম্ভ হৌক। চল আকাশে উত্তরিয় উড়িয়ে, বাতাসে ফুলরেণু ছড়িয়ে, শীতে আড়ষ্ট প্রাণীর অস্তরে নবজীবনের সাড়া তুলে দি।

বসস্ত ও রতী নৃত্য করিতে লাগিল। নাচের শেষে কন্মর্প প্রবেশ করিল।

কন্দর্প। এই যে সথা বসন্ত, তোমার সঙ্গে গুরুতর পরামর্শ আছে। বসন্ত। তোমার কি মাথা থারাপ হয়েচে স্থা? বসন্তকে স্বাই জানে চপল, চঞ্চল, চটুল; সেই বসন্তের সঙ্গে ভূমি গভীর আলোচনা করতে চাও?

কন্দর্প। বসস্ত চঞ্চল নয়, বসস্ত জীবনেপ প্রাচুর্য্যে ভরপুর; বসস্ত চপল

নয়, বসস্ত শক্তির, স্ষ্টিয়, জড়তা থেকে মুক্তির বাহন। বসস্ত না থাকলে বিশ্ব বাঁচেনা।

বসন্ত। দেবীর কিন্তু হিংসা হচ্ছে।

রতি। দেবী তোমাদের তুজনকেই জানে স্থা। তুজনাই বাকপটু, কাজে নয় অকাজে পারদর্শী।

বসন্ত। তবু ভালো কুকাজ না বলে অকাজ বলেচ।

রতি। সংসারে যাদের কোন কাজ নেই, তাদেরই তোমরা নাচিয়ে তোল।

কন্দর্প। এইত স্থি হেরে গেলে! আমাদের নিন্দা করতে গিয়ে প্রশংসা করে ফেল্লে।

রতি। প্রশংসা আবার কথন করলাম।

বসস্ত। আর জান স্থা, একটু আগে, ওই বেদীতে বসে .....

রতি। একটু আগে ওই বেদীতে বদে কি করছিলাম আমি?

বসস্ত। স্থার বিরহে অশ্রুর মালা গাঁথছিলে।

রতি। হাাঁ, তাই হয়েছিল কি ?

বসন্ত। সেই সময় আমি যদি না আসতাম।

রতি। তাহলে কি হোতো?

বসন্ত। আমার স্থাও আসতেন না।

রতি। নাই বা আসতেন।

বসন্ত। তাহলে অধরে ওই হাসি ফুটত না, চোথের কোণে চোথা-চোথা দৃষ্টি বাণ দেখা দিত না, ওই স্থগোল বাহু বল্লরী আমার স্থার গলার মালা হয়ে দোলবার স্থযোগ পেত না! কন্দর্প। কিন্তু স্থা, দেবি যদি না থাকতেন, তাহলে তোমার আর আমার যে অন্তিত্বই থাকত না, আমাদের সকল শক্তির উৎস যে উনি।

বসন্ত। নারীর হৃদয় জয় করবার সকল কৌশল তোমার জানা আছে বলেইত তুমি মন্মথ: ছ্রিবার:।

কন্দর্প। এখন শোন কাজের কথা। দেবকুল বিপন্ন।

রতি। বিপন্ন।

কন্দর্প। ইাা, স্থি!

বসন্ত। ও। দেবীরা বৃঝি দেবতাদের দাড়ী আর জটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেচেন ?

কন্দর্প। পরিহাস নয় স্থা, দেবকুল অস্থর-কারায় বন্দী।

রতি। দেবকুল বন্দী!

বসন্ত। স্থসংবাদ! স্থসংবাদ!

রতি। আর দেবীরা, সথা ? তাঁরাও কি বন্দিনী ?

কন্দর্প। দেবীরা বন্দিনী নন, তবে বহু স্কর-নারী অস্কর-কর্তৃক লাঞ্ছিতা হয়েচেন। দেবর্ষি নারদ বন্দীশালা থেকে দেবরাজের আদেশ বহন করে এনে আমায় শুনিয়েচেন।

বসন্ত। দেবরাজের আদেশ কী!

কন্দর্প। দেবর্ষির উপদেশমত কাজে আত্মনিয়োগ।

রতি। দেবরাজের আদেশ আমরা অবশ্যই পালন করব।

বসস্ত। অবশ্রুই করবনা দেবি।

রতি। সেকি স্থা!

বসন্ত। বিশ্বিত হও কেন দেবি ? ভূমি কি জাননা দেবকুল মদন দমন করবার জন্ম কি সব কঠোর শাসনের বিধান দিয়েচেন ?

কন্দর্প। স্থা অভিমান করবার সময় এ নয়।

বসন্ত। তুমি বোঝনা সথা, শাসন আর অঞ্শাসন দিয়ে যারা ভক্তদেরই জীবনে বিজয়না এনে দেয়, তাদের প্রতি আমার কোন সহাচ্চভূতি নাই। তাঁরা অস্ত্রকারায় যুগ যুগ আবদ্ধ থাকুন।

রতি। দেবরাজ কি আদেশ পাঠিয়েচেন?

কন্দর্প। দেবরাজ বলে পাঠিয়েচেন তুর্কৃত তারকাস্থর দেবগণকে বন্দী রেথেই নিশ্চিন্ত নেই, বৈকুণ্ঠ জয় করবার স্পর্দ্ধাও সে পোষণ করে, নারায়ণকে সিংহাসনচ্যত করে লক্ষীকেও সে দাসী করে রাখতে চায়।

রতি। স্থা!

রতি কন্দর্পের হাত চাপিয়া ধরিল

কন্দর্প। জানি, নারি তুমি, নারীর মর্য্যাদার জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠবে। দেবরাজ বলে পাঠিয়েচেন, তারকাস্থরের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেবার মত শক্তিমান কেউ আপাততঃ অমরলোকে নেই।

রতি। তাহলে কি হবে প্রিযতম ?

বসস্ত। স্থারলোক হবে অস্থার-কবলিত।

কন্দর্প। যাতে না হয়, তারই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

বসন্ত। আমাদের শক্তি কোপায়?

কন্দর্প। শক্তিধর আজও অনাগত। তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হবে

যদি তপস্থারত মহেশ্বরকে পঞ্চশরে বিঁধে আমি তাঁকে গিরিরাজ-তন্যার প্রতি আক্সষ্ট করতে পারি। তাঁদেরই মিলনজাত সন্তান কুমার কার্তিকেয় তারকাকে নিধন কথবেন।

রতি। মহেশ্বকে পঞ্চশরে বিঁধতে হবে ?

কন্দর্প। দেবরাজ সেই আদেশই পাঠিয়েচেন।

রতি। না, না, তুমি তা করোনা, আমি তোমাকে তা করতে দেব না।

কন্দর্প। সে কি প্রিয়তমে !

রতি। শূলপাণি যিনি, তাঁকে তুমি পঞ্চশরে বিঁধবে! যদি তিনি ক্টে হন ?

কন্দর্প। আমার প্রতি আদেশ হয়েচে তাঁকেই জয় করতে, কামজয়ী বলে ত্রিলোক থাঁকে পূজা করে। আমি সে আদেশ পালন করব।

রতি। কিন্তু হরকোপানল যে বড় ভয়ানক প্রিয়তম !

কন্দর্প। ভয়ানককে মনোহর করাই ত' আমার কাজ। কামও অনল, কামও ভীষণ, অতি প্রবল তার দহন; তবু সেই কামকেই আমি মনোরম করি, পরম উপভোগ্য করে তুলি। সথা বসস্তু, প্রস্তুত হও। কাল-বিলম্বের অবসর নাই।

রভি। সঙ্গে আমিও যাব।

কন্দর্প। অবশ্রই যাবে। তুমি সঙ্গে না থাকলে যে আমার জয়-যাত্রা বার্থ হয়ে যাবে।

বসস্ত। কোথায় আমার বাসন্তী-বাহিনী। আমাদের ললাটে শুভেচ্চার তিলক পরিয়ে দাও।

বাসন্তী-সৰীরা প্রবেশ করিল

গান

চল জয় যাত্রায় চল বাসন্তী বাহিনী।

চল রচিতে বুকে বুকে নব প্রেম-কাহিনী।

যথা উদাসীন পুরুষ ওপতা মগ্ন,

জাগো সেথা স্থরত—রতি অতি লগ্ন,

যার বাসনা ফুরায় মনে—চল তার ওপোবনে

চল—কামনার কামিনী॥

সকলে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন।

## ভূভীয় দৃশ্য

হিমাজির সেই দেবদার-কুঞ্জ। মহাদেব ধ্যানস্থ। পার্ব্বতী নীরবে তাঁহার পূজা করিতেছে। স্বীরা দূর হইতে উপকরণ যোগাইয়া দিতেছে। দূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

চিত্রা। এই নির্জ্জনে এমন করে বাঁশী বাজে কেন প্রিয়ম্বলা ?
প্রিয়ম্বলা। তাইত ! এ যেন মিলনের লগ্ন ঘোষণা !
চিত্রা। পার্ববর্তী সত্যই শক্তিমতী।
প্রিয়ম্বলা। নইলে হরের প্রেম কখনো পায় ?
চিত্রা। প্রেম পায়নি প্রিয়ম্বলা, শুধু দয়াই পেয়েচে।
প্রিয়ম্বলা। চেয়ে তাখ্ অনুরাগে পার্বব্তীর গাল হ'খানি কেমন লাল
হয়ে উঠেচে।

**ठि**जा। श्रियमा! श्रियमा! अहे मित्क टिरा णांथ्।

প্রিয়ম্বদা। তাইত। ওরা যে এইদিকেই আসচে। চিত্রা। যদি দেবাদিদেবের ধ্যান ভঙ্গ করে? প্রিয়ম্বদা। ওদের নিরস্ত করা যায় না? চিত্রা। ওই ওরা এসে পডেচে।

প্রিয়ম্বদা। দশদিকে যে স্করের স্করধুনী নেমে এল।

চিত্রা। আয় প্রিয়ম্বনা আমরা অন্তরালে যাই।

তাহারা একটা ঝোপের আড়ালে আক্সগোপন করিল। কন্দর্প, রতি আর বসন্ত প্রবেশ করিল। অদুখ্য লোক হইতে মধুর বাক্স বাজিতে লাগিল।

বসম্ভ। স্থা, ফিরে চল। এ তুষারের দেশে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। कन्मर्भ। ভर कि ? (मवकून महार मथा।

বসস্ত। বৃক্ষরাজী তুষারাবৃত, পত্রহীন।

কল্প। তোমার আবিভাবে পত্রহীন বুক্ষরাজি নব-পল্লব ধারণ করবে। প্রকৃতির গায়ে বুলিয়ে দাও তোমার যাতৃদণ্ড।

রতি। সমগ্র গিরিশ্রেণী মৃতবৎ পাণ্ডুর, প্রাণের চিহ্নও কোথায় নেই। কন্দর্প। স্থা বসন্ত, স্থি, চেয়ে ছাথ, চেয়ে ছাথ ওই সন্মুথে, ধ্বল-গিরির বুকে চাঁদের আবির্ভাব, প্রণত হও, প্রণত হও! মহাশক্তি মহাদেবের পূজার রত।

সকলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁডাইল।

আর কেন সথা বসন্ত, এইবার তোমার কার্য্য আরম্ভ কর।

চিত্ৰলেখা ও প্ৰির্ঘদা আত্মকাশ করিল।

তোমরা কি কাবালা ?

প্রিযম্বনা। না, আমরা পার্বভীর সহচরী। আপনাদের পরিচয জানিনা। যদি প্রমোদ-বিহারে এসে থাকেন তাহলে অমুগ্রহ করে অক্সস্থান মনোনয়ন করুন।

কন্দর্প। কেন বলত বালা ?

প্রিয়ম্বলা। দেখচেন না পার্বতী পূজা করচেন, দেবাদিদেব ধ্যানমগ্র। আপনাদের কলহাস্থ আপনাদের সঙ্গীত বিদ্ব সৃষ্টি করচে।

কন্দর্প। কিন্তু আমাদের ত ফেরবার উপায় নেই স্থুন্দরী। স্থা বসম্ভ আর কন্দর্প-কান্তা এসে পড়েচেন, এখনই এই নির্জ্জন প্রদেশে নব-জীবনের সাডা পডে যাবে।

প্রিযম্বল। (রতিকে) আপনি হয়ত বুঝতে পারবেন। অসময়ের ধ্যান ভঙ্গ হলে মহাদেব বড কণ্ঠ হন।

রতি। স্থাচল, আমরা ফিরে যাই।

বসস্ত। চল স্থা কাজ নেই ধ্যানে বিদ্নু ঘটিয়ে।

कन्मर्भ। कित्र गांव।

রতি। ফিরে চল প্রিয়।

কন্দর্প। ফেরবার পথ আমি জানিনা প্রিয়ে। স্থা বসন্ত, সংশ্য রেখোনা। দখিনা সমীরণকে ডেকে আন, কণ্ঠে আন ভুবন পাগল করা গান। তোমার পদস্পর্শে নব-তুর্বাদল গজিয়ে উঠুক, ফুলভারে নত হয়ে বুক্ষশাখা তোমাকে অভিবাদন জানাক, হিমে জড় প্রাণীকুল বসম্ভোৎসবে মেতে উঠক।

বসস্ত। স্থা, স্থা, শিরায় শিরায় তুমি উন্মাদনা জাগিয়ে তুলচ, আমি আত্মসম্বরণ করতে পার্চিনা, স্থা।

কন্দর্প। জাগাও, মাতাও, নাচাও এই মৌন অচল পার্বত্য প্রদেশকে।

বলিতে বলিতে কন্দর্প নিজেই গান ধরিলেন, রতি রতারতা হইলেন, দ্রদ্রান্ত হইতে অলক্ষাকঠ কন্দর্পের গানের প্রতিধবনি তুলিল। বসজের উত্তরীয় যেন মায়াজাল রচনা করিল, প্রকৃতি নবরূপ ধারণ করিল, বৃক্ষশাখায় নবকিশলয়, পাহাড়ের গায়ে রাশি রাশি ফুল, চতুর্দ্দিকে রঙীন উত্তরীয়ের রামধসু।

#### গান

হু' হাতে ফুল ছড়ায়ে মন রাডায়ে ধরায় আদি।
প্রথম যৌবনেরই ঘুম ভাঙায়ে বাজাই বালী॥
আমি কই, দেপরে চেয়ে, নেইরে জরা,
আজিও চির নৃতন—দেই পুরাতন বহুজরা;
মাধবী চাঁদের চোথে আঁকা আজো বাঁকা হাসি॥
ফুটাই আশার কোলে শুক্নো ডালে,
অবসাদ আসে যবে সাধ ফুরালে,
আমি কই, এই ত' হুরাপাত্র-পুরা রস-পিয়াসী॥

চিত্রলেথা। প্রিয়ম্বদা! প্রিয়ম্বদা! এরা কি যাত্কর ? কন্দর্প। বসন্ত যাত্কর, তা কি জাননা স্থন্দরী ?

প্রিয়ম্বদা। পার্ব্বতী-মহেশ্বরের মিলন মধুরতর করে তোলবার জন্তই কি তোমরা আজ এখানে এসেচ ? রতি। তোমরা ধ্যানভঙ্কের ভয় করছিলে। দেখলে, ধ্যান ভাঙ্গলনা।
বসস্ত। আমার যদি সেই শক্তি থাকবে, ভাহলে সথা কন্দর্পের প্রতি
এ আদেশ হবে কেন ?

রতি। পার্বতীর কি প্রশান্ত বয়ান।

প্রিয়ম্বদা। ওই পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা তুলে নিল। ওই মালা কণ্ঠে পরিয়ে দিলে আর ওদের বিচ্ছেদ হবেনা।

কন্দর্প। স্থা, শুভমুহূর্ত্ত সমাগত!

কন্দর্প অগ্রসর হইলেন।

রতি। যেয়োনা, প্রিয়তম, যেয়োনা। কন্দর্প। শুভকার্য্যে বাধা দিয়োনা প্রিয়তমে।

কন্দর্প ক্রত অগ্রসর হইল।

রতি। আমার বৃক কেঁপে উঠল কেন ? বসস্ত। ভয় নেই দেবি, দেবকুল সহায়।

চিত্রলেখা। পদ্মবীজের মালা পার্বতী হাতে করে রয়েচে, গলায় পরিয়ে দেয়না কেন ?

প্রিয়ম্বদা। দেবাদিদেব যে মুহূর্ত্তে চেয়ে দেখবেন, সেই মুহূর্ত্তেই পার্বতী ওই পদাবীজের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দেবে।

রতি। একি হোলো স্থা, আমার বাম-নয়ন অবিরাম কাঁপে কেন ? বসস্ত। শঙ্কা কিসের স্থি, স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু স্থার কার্য্য নিরীক্ষণ করেচেন। প্রিয়ন্থদা। ওই পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা পরিয়ে দেবার জন্ম ছই বাছ উন্নত করেচে।

বর্সন্ত। সথা কন্দর্প ধহুকে শর-যোজনা করেচে।
প্রিয়ন্দা। আবেগে পার্ব্বতীর হাত কাঁপচে।
বসন্তা। পঞ্চশর ওই প্রক্রিপ্ত হল।

শোঁ করিয়া একটা শব্দ হইল। মহাদেবের শরীর ছলিয়া উঠিল। চোথ চাহিয়া সন্মুখে পার্বভীর দিকে একটিবার মাত্র চাহিয়া থাড় খুরাইয়া ভিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন

মহাদেব। কেরে! কেরে হুর্ত্ত!

মহাদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন পাৰ্ব্বতী আৰ্দ্তনাদ করিয়া ভুইহাতে মুখ ঢাকিলেন

त्त्र पृष्ठे भवन !

রতি। ক্রোধং প্রভো, সংহর, সংহর!

মহাদেব। লঘু-শুরু-ভেদজ্ঞান-বিবর্জ্জিত কামাচারী উদ্ধৃত কন্দর্প, মন্নথ-শরে কামজয়ী শস্করকে জয় করবার স্পদ্ধা নিয়ে এই সাধনপীঠে আসবার সমূচিত শান্তি তুই গ্রহণ কর, ভন্ম স্তুপে হ পরিণত!

> বলামাত্র তাঁহার ললাট হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইরা মদনকে প্রজ্ঞালিত করিল। মদন রতি বসস্ত আর্তিবরে চীৎকার করিরা উঠিল। মদন ভশ্মীভূত হইল, ধ্যুদ্ধালে চারিদিক আছের হইল।

রতি। সধা! বসস্ত! বসস্ত। দেবি! দেবি শাস্ত হও, শাস্ত হও।

রতি কুলিয়া কুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।
ধুমজাল অপসত হইলে দেখা গেল পার্বতী
স্দর্শনাকে অবলম্বন করিয়া পাবাণ প্রতিমার মত
দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রিরম্বদা ধীরে ধীরে তাহার
কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পার্বতী তাহার কঠলত্ব
হুইয়া কহিলেন:

পার্ব্বতী। প্রিয়ঘদা ! সথি ! আবারো সব ব্যর্থ হোলো, আবারো তিনি ক্রোধভরে সাধন-পীঠ ত্যাগ করে চলে গেলেন ।

প্রিয়ম্বদা। পদ্মবীজের মালা তুমি তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েচ। তোমার সেবা আর তিনি ভূলতে পারবেন না।

পার্বিতী। ত্রিভ্বনের সর্বজীব বার সেবায় রত, দেবতা, গন্ধর্ব, কিল্লর, মানব, যক্ষ, রক্ষ বাকে নিত্য পূজা করে, তাঁর কাছে আমার সেবার কতটুকু মূল্য, সথি!

श्चियपता। ७-कथा এथन थाक्। ठन, श्वामात्त गारे।

পার্কতী। দম্ভ করেছিলাম ব্যর্থতা নিয়ে আর প্রাসাদে ফিরে যাবনা।
সে দম্ভ তিনি চূর্ণ করে দিয়ে গেলেন। বার বার বার বার দেখা পাই আর
অদৃষ্টের বিভূষনায় বার বার বাঁকে হারিয়ে ফেলি তাঁকে একান্ত করে করে
পাব প্রিয়ম্বদা ?

প্রিয়ম্বদা। এইবার তুমি তাঁকে পাবে। মন্নথ হত কিন্তু তাঁর শর ত ব্যর্থ হবার নয়। পার্বতী। ওই মাল্য পুষ্প নিয়ে চল্, তাঁর পায়ে দিয়েছিলাম, মাথায় করে রাথব।

> খদর্শনা ও চিত্রলেখা পুষ্পপ্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিল, প্রিয়ণ্দা পার্বতীকে ধরিয়া দাড়াইয়া রহিলেন।

বসস্ত। দেবি! শান্ত হও, শোক সংবরণ কর।

রতি বসন্তের ছুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন।

রতি। এ আঘাত আমি কেমন করে দহ্ করি দথা, কেমন করে এই শোক আমি সংবরণ করি! আকাশের দিকে চাইব আর পূর্ণচন্দ্র আমার জীবন-বল্লভের প্রতিক্ততি হয়ে দেখা দেবে, দখিনা বাতাস আমার দেহে তাঁরই পরশ ব্লিয়ে দেবে, আমি চ্যুত-মুকুলের দিকে চাইতে পারব না, ফুলদল আমার অন্তরে কাঁটা হয়ে ফুটে উঠবে, মঞ্জ্-ভাষিনী কোকিলার কুহুধ্বনি আমাকে কান্ত বিরহে উন্মাদিনী করে তুলবে। আকাশে মাটিতে যা কিছু স্থানর, রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শে যা কিছু অন্থভব করা যায়, তার স্বারই ভিতর দিয়ে তোমার স্থার আহ্বান যে অবিরাম আমাকে উতলা করে তুলবে। আমি কেমন করে তাঁকে ভুলে থাকব স্থা?

বসম্ভ। দেবি, দেবকুল আমাদের সহায়।

রতি। দেবকুল সহার! তাঁদের সহায়তার পরিচয় ত পেলাম।
আর কেন? সথা, দেরে ছাথ অতহুর ভন্মাবশেষ বায়-বিক্লিপ্ত হরে
দিকে দিকে ছড়িয়ে যায়, বিলম্বে তার কণামাত্রও পাওয়া যাবে না; অগ্নি
প্রজ্জালিত কর সথা, আমিও আমার দেহ ভন্মে পরিণত করি।

বসন্ত। দেবি ! অনলে আত্মাহুতি দেবে ।

রতি। আমার এই দেহও আমি ভম্মে পরিণত করব। তার পর ভূমি সথা, কন্দর্পের নিকটতম বান্ধব, আমার অমুরক্ত স্কুন্থৎ, ভূমি আমাদের হুইজনার ভস্মাবশেষ একসঙ্গে মিলিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ো। অনল প্রজ্বলিত কর স্থা, অনল প্রজ্বলিত কর ।

আকাশ-বাণী। শোন, সতি শিরোমণি রতি, অনলে ওই তমুদেহ দগ্ধ করোনা। যেদিন চন্দ্রশেথর গিরিরাজস্থতা পার্বতীকে পত্নিরূপে লাভ করবেন সেইদিন শিব-অন্থগ্রহে কন্দর্প তাঁর ত্রিলোকমনোহর কলেবর ফিরে পাবেন।

বসস্ত। দেবি, দেবি ! আকাশ থেকে যে দৈব-বাণী হোলো, তা ব্যর্থ হবেনা।

রতি। এখনও দৈববাণীতে তোমার বিশ্বাস স্থা।

পার্বতী। অবিশ্বাস করোনা সতি। আনি পার্বতী, আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্চি যদি ওই দৈববাণী অংশতও সত্য হয়, যদি দেবাদিদেবের পদাশ্রয় আমি লাভ করি, তাহলে তোমার পতিকে আমি আবার তোমার বুকে ফিরিয়ে দোব।

> রতি ও বদন্ত নতজামু হইরা পার্বতীকে প্রণাম করিলেন। আকাশে ছুন্দুভি বাজিল, পার্বতীর শিরে পুপ্ণবৃষ্টি বর্ষিত হইল।

# চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

গিরিরাজের প্রাসাদের অঙ্গন। বিবাহের উপযুক্ত করিয়া সঞ্জিত। অঙ্গনের মাঝথানে বেদীর উপর বিবাহের সমস্ত এব্য সাঞ্জানো রহিয়াছে। মূল্যবান বস্ত্র ও অলকার পরিয়া নারীকৃল ঘূরিয়া বেডাইতেছে। দূরে সানাই বাজিতেছে। পার্বভীর স্থীরা গান গাহিতেছে। মেনা বাস্ত ইইয়া প্রবেশ করিলেন।

গিরিরাণী। প্রিয়ম্বদা! প্রিয়ম্বদা!

স্থদর্শনা। প্রিয়ম্বদা আর চিত্রলেখা পার্ববতীর প্রসাধন করচে।

গিরিরাণী। এথনও প্রসাধন শেষ হয়নি!

স্থদর্শনা। হয়েচে রাণীমা। আপনাকে দেখাবার জন্ম তাঁরা—সথীকে এইথানেই নিয়ে আসবে।

### গিরিরাজ প্রবেশ করিলেন

গিরিরাজ। রাণি, এইমাত্র সংবাদ পেলাম ব্রহ্মা নিজে আসবেন এই বিবাহে বর-কন্তাকে আশীর্কাদ করতে। মা পার্ব্বতীকে পেয়ে আমরা ধন্ত গিরিরাণী।

গিরিরাণী। আগে শুভকার্য্য নির্কিন্নে সম্পন্ন হয়ে যাক প্রভূ।

গিরিরাজ। আমার উমা-মা লজ্জায় লুকিয়ে আছে বৃঝি ?

গিরিরাণী। তার সহচরীরা তাকে লুকিয়ে থাকতে দেয় কিনা?

গিরিরাজ। সহচরীদের এত প্রীতি কথনো দেখেচ গিরিরাণী ? উমা তপস্তা করেচে আর সহচরীরা শীতাতপ সহু করে তাকে সাহায্য করেচে।

গিরিরাণী। ওরাও ত আমাদেরই ককা।

গিরিরাজ। হাঁা, উমার বিবাহ হয়ে গেলে ওদেরও বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কি বল মা, স্মদর্শনা ?

স্থদর্শনা। আমি দেখে আসি পার্বতীর প্রসাধন হোলো কিনা?

হৃদর্শনা চলিয়া গেল।

গিরিরাণী। স্থদর্শনা লজ্জায় পালিয়ে গেল।

সঞ্জ প্রবেশ করিল

সঞ্জয়। গিরিরাজ! পর্বতবাসী প্রজারা মণি-মাণিক্য বনজাত নানা সম্পদ উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত।

গিরিরাজ। চল, আমি নিজে তাদের অভার্থনা করব।

গিরিরাজ ও সঞ্জ চলিয়া গেলেন।

গিরিরাণী। তোমাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা হরত আমরা করতে পারচিনা। আমাদের সব ক্রটি ক্ষমা কর।

বর্ষিয়সী। সেকি গিরিরাণি! এমন সমাদরেও আমরা খুসি হবনা। গিরিরাণী। মন পড়ে থাকে উমার কাছে। তাই কত ভুল, কত ক্রটি নিজের কাছেই ধরা পড়ে।

বর্ষিয়দী। এ বিয়েতে উপস্থিত থাকাই যে পরম ভাগ্যের কথা। গিরিরাণী। তোমরা সকলে আশীর্কাদ কর আমার উমা যেন স্থুখী হয়। উমাকে লইয়া প্রিয়ম্বদা ও চিত্রলেখা প্রবেশ করিল, সঙ্গে স্বদর্শনা। ভাষাদের হাতে প্রসাধনপাত্র।

পার্কিতী। ছাপত মা, এরা আমাকে পুতুলের মত সাজিয়ে দিয়েচে।

মায়ের সালে সজ্জিতা পার্কিতী স্থির হইয়া দাঁড়াইল,

মেনা ক্ছাকে দেখিতে লাগিলেন।

মা, তুমি কথা কইচ না কেন ? মাগো !
গিরিরাণী। ওরে, আবার ডাক ! আবার ডাক !
পার্বতী। মা !
গিরিরাণী। উমা ! আমার উমা !

উমা মারের বুকে মুথ লুকাইল।

চিত্রলেখা। মাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে উমার বুকে আজ সত্যই ব্যথা জমে উঠেচে।

উমা। মা! তুমি কাঁদচ? বর্ষিয়সী। আজকার দিনে চোথের জল ফেলতে নেই মা! গিরিরানী। নামা, আমার চোথে কি যেন পডেচে।

বস্ত্র দিয়া চক্ষু মার্চ্জনা করিতে উদ্ভত হইলেন :

উনা। আমাকে দেখতে দাও মা, আমাকে দেখতে দাও।
গিরিরাণী। ও কিছু নর মা, আর কিছু হচ্ছেনা। প্রিয়ম্বদা!
প্রিয়ম্বদা। কি মা!
গিরিরাণী। মারের প্রসাধন সম্পূর্ণ ত ?

প্রিয়ম্বদা। ধূপের ধোঁয়া দিয়ে ওর কেশপাশ আমরা শুদ্ধ করে দিয়েচি, অগুরু-পদ্ধ মিপ্রিত গোরোচনা দিয়ে পত্ররচনা করেচি, কপোলে লোধরেপু মাঝিয়ে দিয়েচি, শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারগুলি সব পরিয়ে দিয়েচি। হাঁ মা, ভূমি ভাগ কোন ক্রুটি রয়েচে কিনা।

গিরিরাণী। তোমরা দেখলেই হবে মা।

চিত্রা। মা,আমাদের কাজ ত সম্পূর্ণ,এখন আপনাকে পার্ব্বতীর ললাটে তিলক পরিয়ে দিতে হবে, হাতে কৌতুকস্থত্ত বেঁধে দিতে হবে।

গিরিরাণী। তাইত। কিছুই বে আজ মনে থাকচে না। চল মা। চিত্রা। আমরা সব নিয়ে এসেচি। এই নাও মা, শ্বেতচন্দন।

গিরিরাণী ভিলক পরাইয়া দিলেন

স্থদর্শনা। এই কৌতুকস্ত্র।

গিরিরাণী কৌতৃকস্ত্র হাতে লইয়া কথার দিকে নীরবে চাহিমারহিলেন। গ্রেম্বদা পার্বতীর হাতধানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল:

প্রিয়ম্বদা। দাও মা, কৌতুকস্থত্র হাতে বেঁধে দাও।

গিরিরাণী তাহাই করিলেন।

তোমরা কথাবার্ত্তা কও, আমি দেখে আসি ওদিকের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে কিনা।

> গিরিরাণী চলিয়া যাইতেই সধীরা সকলে পার্ব্বতীকে ঘিরিয়া দাঁডাইল।

১মা। হাঁা, ভাই পার্ব্বতী, তোমার বর নাকি বাঘছাল পরে থাকেন ? পার্ব্বতী। প্রিয়ম্বদা দেখেচে, ও বলতে পারে। প্রিয়ম্বদা। হাঁা, ভাই, তিনি বাঘের ছালই পরেন। আর বাঘগুলোকে কি করেন জানিস ?

১মা। কি করেন?

প্রিয়ম্বদা। ভূত-পেত্রীদের থেতে দেন।

२या। काँहा।

প্রিয়দদা। উহু। ডালনারে ধে।

১মা। পার্ব্বতীকেও র াধতে হবে ?

প্রিয়ম্বদা। হবে বৈ কি ! বিয়ে করে বউ নিয়ে যাচ্ছেন, রাঁধিয়ে নেবেন না ?

২য়া। তুমি পারবে রাধতে ভাই পার্বকী?

পার্বতী। না পারলে রক্ষে থাকবে না, ক্ষিধের জালায় ভূত-প্রেত শুলো আমাকেই যে থেয়ে ফেলবে।

২য়া। তুমি ভাই ভূত তাড়াবার মন্তর শিথে যাও।

পাৰ্ব্বতী। দেবে শিথিয়ে ?

২য়া। আমি ত জানিনা, দিদিমা জানে।

পার্ব্বতী। তাহলে দিদিমাকে সতীন করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

এয়া। আছো ভাই পার্বতী!

পাৰ্ব্বতী। বল!

৩য়া। তোমার বর নাকি সাপের গয়না পরেন ?

পার্বতী। ভানিচি তাই পরেন।

এয়া। যদি তোমাকে ছোবল মারে ?

পার্বতী। রোজা আছেন, বাঁচিয়ে রাথবেন।

ত্মা। তুমি ভাই এই বরটি বেছে নিয়ে ভালো কাজ করনি। পার্বতী। আমি না নিলে তাঁকে কে আর নিত ?

ত্যা। না নিত, না নিত। আমাদের কি? সবাই উপেক্ষা করে বলে রাজকন্যা তাঁর গলায় মালা দেবে?

পার্বিতী। রাজকন্সা তাঁর পদরেণু পেয়ে যে ধন্স হয়ে যাবে। প্রিয়ম্বদা। দেখিস পার্বিতী! গরবে ভেঙে পড়িস না।

আকাশে বাক্ত ব্যক্তিল।

১মা। একি ! আকাশে বাছ বাজে কেন ? পার্ববতী। প্রিয়ম্বদা ! চিত্রলেখা ! প্রিয়ম্বদা ও চিত্রলেখা। কি স্থি, কি ? পার্ববতী। আমার বুক ভ্রুত্র করে কেন ?

· সঞ্জর ক্রন্ত প্রবেশ করিল।

সঞ্জয়। গিরিরাণী! গিরিরাণী! পার্কতী। মাত এখানে নেই সঞ্জয়।

সঞ্জয়। মা নেই, জগজ্জননী রয়েচেন ত। তোমাকেই বলে যাই, তোমরাও সকলে শোন, আকাশপথে দেবাদিদেব মহাদেবের শোভাযাত্রা দেখা দিয়েচে।

১মা। আমরা দেখতে পাব ?

সঞ্জয়। প্রাসাদশিরে গেলেই দেখতে পাবে মা। তোমরা কেউ গিরিরাণীকে এই স্কসংবাদ দিয়ে এস!

সঞ্জর প্রস্থান করিল।

২য়াও ৩য়া। আমরা দেখব! আমরা দেখব!

১মা। চল ছুটে যাই।

২য়া। পার্বতী তোর বর দেখে আসি।

প্রিয়ম্বল। ওরে, তোর উত্তরীয় যে পড়ে রইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া উত্তরীয় তুলিয়া লইয়া আবার দৌডাইল।

১মা। ফিরে এসে বলব পার্ববতী, তোর বর দেখতে কেমন? চিত্রা। কঙ্কণ খুলে পড়ে গেছে, তুলে নিয়ে যাও।

কঙ্কণ কুড়াইয়া লইল।

৩য়া। পার্বকতী দেখে আসি ভূত-প্রেতগুলো কী ভয়ন্কর! স্বদর্শনা। আঁচল সামলে নাও স্থি, হোঁচট খাবে।

व्याहनहीं होनिया कार्य स्क्लिया त्म हूरिन ।

8र्था । **अरत हन्, हन् म**राहे, नहेल तिथा हरतना ।

সকলে ছুটিল। প্রিয়ম্বদা, চিত্রলেখা, স্থদর্শনা গাঁড়াইয়া গাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

প্রিয়ম্বদা। দেখেই ওদের নয়ন সার্থক হোক।

পার্বতী। প্রিয়ঘদা।

श्रियमा। मथि।

পাৰ্বতী। আমাকে নিয়ে চৰু।

প্রিরম্বন। শুভদৃষ্টি হবার আগে বর দেখবি কি ?

স্থি। স্থি আর ধৈর্য্য ধরতে পারচেনা। স্থদর্শনা। স্বাই কি বলবে!

পার্বিতী। আমি যেন তাই বলচি। আমাকে অন্তঃপুরে নিয়ে চল্।

প্রিয়ম্বদা। তাই বল। আমি মনে করেছিলাম ধ্যানের দেবতাকে দেখবার জন্ম তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেচ। একি ! তুমি কাঁপচ কেন ? স্কদর্শনা। পুলক-শিহরণ প্রিয়ম্বদা, পুলক-শিহরণ! পার্ব্বতী। আমাকে নিয়ে চল প্রিয়ম্বদা।

চিত্রলেখা। চল প্রিয়ম্বদা, নইলে সথী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়বে।

তাঁহারা পার্ব্বতীকে লইয়া প্রস্থান করিল। অফুদিক দিয়া সঞ্জয় পুরোহিতদের লইয়া প্রবেশ করিল।

সঞ্জয়। আফুন, পরমপূজ্য ব্রাহ্মণগণ! শুভ সময় আসন্ন, যজ্ঞাদির আয়োজনে কোন ক্রটি আছে কি না দেখুন।

> ব্ৰাহ্মণগণ ঘূরিরা ঘূরিয়া সবই দেখিতে লাগিলেন।

পুরোহিত। আয়োজন ক্রটিশৃত্য। সঞ্জয়। আপনারা উপবেশন করুন। পুরোহিত। শুভলগ্ন উপস্থিত প্রায়, অনুষ্ঠানে রত হও।

> ব্রাহ্মণগণ নিজ্ঞ নিজ স্থানে উপবেশন করিলেন। তুমূল বাক্তকনি হইল

मक्षत्र। त्वापित्व महात्वत्तत्र व्याविकीव श्राति ।

ক্রক প্রস্থান করিল। অপর দিক দিরা ব্রহ্মার পশ্চাতে পশ্চাতে নারদ, মহাদেব, নন্দী এবং সপ্তার্থিমগুল প্রবেশ করিলেন, গিরিরাজ তাঁহাদের অন্তার্থনা করিরা আনিলেন।

গিরিরাজ। পিতামহ ব্রহ্মা, এই আসনে উপবেশন করুন, মহেশ্বর⋯

মহেশ্বের হাত ধরিয়া বদাইলেন

( तर्वि नात्र । मश्चर्षिशन, जामन পतिश्र कक्रन ।

সপ্তবিগণ আসন গ্রহণ করিলেন।

আপনাদের আশ্রিত গিরিরাজ ধন্ত, গিরিরাণী ধন্তা, ধন্তা আমাদের প্রাণাধিকা কন্তা পার্ঝতী, ধন্ত পর্বেত প্রদেশে অবস্থিত প্রজাবন্দ।

নারদ। আজকের এই অনুষ্ঠান সমগ্র দেবকুলকে ধন্ত করবে।

ব্রদ্ধা। হোমানল প্রব্রলিত কর।

নারদ। দেবাদিদেবকে বরাসনে আসীন কর গিরিরাজ। গিরিরাজ। ইহাগচ্ছ দেব, ইহ তিষ্ঠ।

> মহাদেব বরাসনে উপবেশন করিলেন। প্রিয়ঘদা ও চিত্রলেখা পার্ক্তীকে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

নারদ। এস মা শঙ্করছদিবাসিনী।

তিনি তাহাকে লইয়া কঞ্চার আসনে উপবেশন করাইলেন। গিরিরাজ কন্তা সম্প্রদানে বসিলেন। বাহিরে তুমূল কোলাহল উঠিল। সঞ্জর। গিরিরাজ! গিরিরাজ! সম্প্রদান কার্য্য ক্রন্ত সম্পন্ন কর। বিবাহে বিদ্ব উৎপাদন করতে ধেয়ে আসে হুরস্ত তারকাস্কর।

ব্রন্ধা ও সপ্তর্ষিগণ। তারকান্তর !

নারদ। হে শঙ্কর ! বিদ্ধ-উৎপাদনকারী এই অমিতবল অন্তরকে দণ্ড বিধান কর !

তারকাহর প্রবেশ করিল।

তারকাম্বন। দেবর্ষি আখন্ত হৌন, আখন্ত হৌন প্রজাপতি ব্রহ্মা, গিরিরাজ আখন্ত হৌন, বিশ্ব উৎপাদন করতে তারকাম্বর আজ এ বিবাহ সভার আসেনি! হে শন্ধর! ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করেচ, শুধু দাসকে উপেক্ষাভরে দুরে ঠেলে রেখেচ কেন? তোমারই আশীর্কাদ নিয়ে তোমারই প্রদত্ত কাজ নিষ্ঠাভরে আমি পালন করে চলিচি, তব্ও তুমি প্রসন্ন নও! হে শূলপাণি! আমি জানি, তোমার এই শুভ পরিণয় হতে অঙ্ক্রিত হবে আমারই মৃত্যুর বীজ, তব্ও, তব্ও হে প্রলয়ঙ্কর, পরমশ্রদ্ধাভরে নিজে আমি বয়ে এনেচি উদ্বাহের এই ক্ষুদ্র উপঢৌকন। দাসের নিবেদন গ্রহণ কর।

নতজাতু হইয়া মণি-মুক্তাময় অপূর্ব্ব মালা উর্দ্ববাহতে তুলিয়া ধরিলেন। শিব মাথা বাড়াইয়া দিলেন, তারকাত্মর তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন।

মহাদেব। চিরঞ্জীব হও বৎস!

দেবর্ষি। আগুতোষ! আগুতোষ! ত্রস্ত অস্করে একি বর দিলে তুমি! তারকান্থর। চিরঞ্জীব হব আমি! চিরঞ্জীব হব আমি! শুনে রাথ দেবর্ষি, শুনে রাথ প্রজাপতি, শুনে রাথ সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইষ্টদেব-আশীর্কাদে চিরঞ্জীব হবে অস্থর-তারকা।

গিরিরাজ। হে অম্বরপতি! গিরিরাজপুরে অভ্যাগত তুমি! আসন গ্রহণ করে আমাকে অমুগৃহীত কর।

তারকাস্থর। সে অন্পগ্রহ দেবতাদের নিগ্রহ হবে গিরিরাজ, তাই এ বিবাহ সভায় আর আমি অপেক্ষা করব না। ইষ্টদেবের আশীর্বাদে পরিতৃপ্ত আমি, কাম্য আর কিছুই নেই।

বলিয়া তারকাহর ক্রত প্রস্থান করিল।

নারদ। অমঙ্গল অপস্ত হল। কন্তা সম্প্রদান করুন গিরিরাজ।

গিরিরাজ সম্প্রদানের মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন।

পুরোহিত। অগ্নি প্রদক্ষিণ কর শঙ্কর।

শব্দর ও পার্বতী অগি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পার্বতী অগিতে লাজ দিলেন। প্রনারীরা শাঁথ বাঁজাইল, ছলুধ্বনি দিল।

## দ্বিতীয় দুশ্য

বনপথের পাশে বসিয়া মায়া গান গাহিতেছে। সে গান সমগ্র বনানীতে বেদনা ছড়াইয়া দিতেছে। মায়ার গান শুনিয়া একটি প্রোঢ় কোথা হইতে যেন আসিল, গান শুনিতে লাগিল আর একটু একটু করিয়া মায়ার দিকে অগ্রসর ২ইল। মায়া তাহাকে দেখিয়া গান থামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গান

শৃষ্ঠ বুকে ফিরে আর ফিরে আর ( উমা ),
তোরে হারারে মাগো ফুরারেছে দব স্থ
বারু বিনা যেমন আরু ফুরার ॥
কীর নবনীর থালা কাছে রাথি
কাঁদি আর তোর নাম ধ'রে ডাকি ৷
তোরে যে মাগো খুঁজে ফিরে আঁথি প্রতিরূপ প্রতিমার ॥
চাঁদের মুখে তোর চাঁদ মুখ খুঁজি
উমা ব'লে ডাকি, মা ব'লে পুজি
তুই নাকি হরেছিদ জগত জননী, জগৎ ছাড়া কিমা
আমি শুধ হার !

মায়া। তুমি বিধাতা পুরুষ !
আশোক। তুমি ! তুমিই কি মায়া ?
মায়া। তাথ নির্দ্ধিয়, তুমি আমাকে কি করেচ। দাও, দাও,
আমার উমাকে কিরিয়ে দাও বিধাতাপুরুষ !
আশোক। বিধাতাপুরুষ কাকে বলছ তুমি ?

দিতীয় দুস্ত

মারা। যে আমার উমাকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে তাকে।

অশোক। তার নাম ত উমা নয়।

মায়া। উমানয়?

অশোক। নাতার নাম ছিল অলকা।

মায়া। অলকা।

অশোক। হাা।

মায়া। কিন্তু আমি যে বছরের পর বছর উমা উমা বলে তাকে ডেকেচি।

অশোক। পৃথিবীর সব মা যে কন্তাকে উমা বলে ডেকে আজ গর্ব্ব অমূভব করে।

মায়া। আমি উমাকে হারাইনি, অলকাকে হারিয়েচি ?

অশোক। মনে করে ভাগ।

মায়া। মনে করতে পারিনা, সব গুলিযে যায়। কিন্তু তোমার কথা যেন একটু একটু মনে পড়চে।

অশোক। কীমনে পড়চে বলত ?

মায়া। মনে পড়চে কোথায় যেন তোমায় দেখিচি।

অশোক। আমাকে ভালো করে ছাখ।

মায়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল

भाया। त्म कजिन आरंगकात कथा। यहि जून कति, यहि जून इय। অশোক। ভুল হবে না, ভালো করে ছাখ।

হাত দিয়া তাহার মৃধ অনুভব করিতে করিতে কহিল:

মারা। মনে হয় যেন কোথায় মিল আছে, অথচ কোথাও মিল খুঁজে পাইনে। মনে হয় যেন কত পরিচয় ছিল, অথচ একেবারে অপরিচিত। তুমি কে! কে!

অশোক। যৌবনে আমাদের নিবিড় পরিচয় ছিল, আমাদের ঘর আলো করে, কোল আলো করে এল অলকা। তাকে আর তোমাকে তোমার পিতৃগুহে রেখে আমি বাণিজ্যে চলে গেলাম।

মায়া। তুমি!

অশোক। মহাত্র্যোগের পর ফিরে এসে শুনলাম, তুমি নেই, অলকা নেই, পৃথিবীতে আমার কিছু নেই!

মায়া। আমার ভূল হয়নি, ভূল হয়নি। বাবা অলকার নাম বদলে রেখেছিলেন উমা!

অশোক। তাই তুমি অলকাকে উমা বলে ডাক ?
মায়া। তথনো ডাকতাম, এখনও ডাকি; কিন্তু সাড়া পাই না।
অশোক। তুমি উমা বলেই ডাক, সাড়া পাবে।

মায়া। ভূনিচি বিধাতাপুরুষ তাকে নিয়ে গেছেন! দিন দিন করে মাস, মাসের পর মাস বছর, বছরের পর বছর যুগ, যুগ যুগ ধরে বিধাতাপুরুষের সন্ধান করচি।

অশোক। এইবার সন্ধান পাবে। মায়া। কিন্তু আর যে আমি চলতে পারি না। অশোক। আমার হাত ধর। মায়া। তৃমি কে, তা না জেনে কেমন করে তোমার হাত ধরব? অশোক। সব মনে পল শুধু আমাকেই মনে পল না!

মায়া। আমার মন জুড়ে যে রয়েচে উমা। দেখানে আর কেউ ঠাই পায়না, কিছু না।

অশোক। তুমি অসঙ্কোচে আমার হাত ধরতে পার, আমি তোমার স্বামী।

মায়া। তৃমি! তৃমি! তোমার এ বৃদ্ধের রূপ কেন?
আশোক। যৌবন চলে গেলে মান্ত্র বৃদ্ধই হয়।
মায়া। যৌবন আমারও ত চলে গেছে।
আশোক। বার্দ্ধক্য তোমারও রূপান্তর এনে দিয়েচে মায়া।
মায়া। দিয়েচে? কতদিন দর্পণে নিজের মূথ দেখিনি!

অশোক। আজ তার প্রয়োজন নেই। আজ হুজনারই কাম্য উমার মুথ দর্শন।

মায়া। কিন্তু উমা কোথায়? কোথায় আমার উমা?
অশোক। চল যতক্ষণ শক্তি থাকে, খুঁজে দেখি আমাদের উমা
অলকা কোথায়?

মায়া। কোথায় রইল আমাদের ঘর, আমাদের স্থথের সংসার!

বৃদ্ধ। পিছন পানে চেয়োনা, অতীতের কথা ভেবোনা, আমাদের মায়ের নাম মুখে নিয়ে এগিয়ে চল, দেখা তার অবশ্যই পাব।

> মায়া অশোকের হাত ধরিল। অশোক মহাদেবীর ন্ধতিগান ধরিল, মায়া তাহাতে বোগ দিল, ধীরে ধীরে তাহারা বনপথ ধরিয়া অগ্রদর হইল।

### তৃতীয় দুশ্য

অপ্র কারাগার। দেবতাগণ শৃষ্টলাবদ্ধই রহিয়াছেন। অপ্র রক্ষীরা অস্তাম্থ বন্দীদের পীড়ন করিতেছে। কাহাকেও পীড়ন-চক্রে ফেলিয়া পীড়ন করিতেছে, কাহাকেও লৌহকীলক প্রোথিত যন্ত্রে পিষিয়া ফেলিতেছে, কাহাকেও কশাঘাত করিতেছে। যবনিকা উটিবার পূর্বের সমবেত কণ্ঠের আর্দ্রনাদ শোনা যাইবে।

চক্রে-পীড়িত ব্যক্তি। দয়া কর, দয়া কর, আমার অস্থি-গ্রন্থি ছি<sup>\*</sup>ড়ে যাচ্ছে।

রক্ষী। ছিঁড়ে থাচ্ছে!

চক্রে-পীড়িত ব্যক্তি। আমি আর সইতে পারচিনে। আঃ! আঃ! রক্ষী। দেবতারা রক্ষা করতে পারচেন না, দ্বিজরা?

চক্রে-পীড়িত-ব্যক্তি। ভগবানকে ডাকচি, তিনিও পারচেন না। আঃ! আঃ!

কীলকযন্ত্রে স্থাপিত ব্যক্তি। রক্ষে কর! রক্ষে কর! লোহ-কীলক আমার বকে বিদ্ধ হবে।

কীলক্ষ্ম ভাহার বক্ষ স্পর্ণ করিল।

### আ-আ-আ!

স্থ্য। দেবরাজ, এ নরকের দৃষ্ঠ যে আর দেখতে পারিনা।

ইন্দ্র। পাপের মাতা পরিপূর্ণ না হলে হুষ্ট অস্তর ধ্বংস হবে না।

চক্র। অনশনে অনাহারে নিশিদিন এই বীভংস দৃষ্টা দেখে দেখে মনে হয় স্বর্গ বৃথিবা কল্পনা, নরকই বাস্তব!

বায়ু। সত্য চক্রদেব, মনে হয় দেবত্ব আমাদের ঘুচে গেছে, আমরা নরকের কীট।

কশাহতব্যক্তি। আমাকে একেবারে মেরে ফেল। একেবারে মেরে ফেল !

> সকলের কাতরোক্তিতে কারাগার কাঁপিয়া উঠিল। সম্মতা পট্রবাস-পরিহিতা অলকা স্বর্ণথালা হাতে লইয়া প্রবেশ করিল, পশ্চাতে ভূঙ্গার হল্তে স্থর-ললনারা। অলকা স্থির হইয়া দাঁডাইল।

অলকা। বিকটদর্শন।

বিকটদর্শন আসিয়া দাঁডাইল।

রক্ষীদের পীড়নে নিবুত্ত কর।

বিকটদর্শন। নিবৃত্ত হও। পীড়ন স্থগিত রাখ।

পীড়ণকারীরা সরিয়া আসিল।

অলকা। ওদের স্থান ত্যাগ করতে বল।

'বিকটদর্শনের ইঙ্গিডে ভাহারা প্রস্থান করিল।

বিকটদর্শন। আমার আর কোন কর্ত্তব্য আছে ? অলকা। তুমিও যেতে পার।

বিকটদর্শন চলিয়া গেল।

পূজণীয় দেবগণ! আপনাদের অনশন ব্রত ভঙ্কের সময় উপস্থিত। পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের বিবাহ নির্ক্তিদ্রে সমাপ্ত। আপনারা আহার্য্য গ্রহণ করতে পারেন।

ইক্র। ভূমি কে মা এই অস্থ্যকারায় স্থ্যগণকে সেবা দিয়ে প্রীত করচ ?

অলকা। দেবার মত পরিচয় আমার কিছুই নাই দেবরাজ। পূর্ব জন্মের কোন স্কৃতির ফলে হয়ত এই সোভাগ্য আমি অর্জন করিচি। পুতোদকে অগ্রে আপনারা আচমন করুন। দেবি, আচমনের জল দাও।

> একজন হর-ললন। এক এক করিয়া দেবতাদের হত্তে আচমন করিবার জন্ম জল দিতে লাগিল। অলকা তাহার হাতের থালা হইতে এক একথানা রেকাবী তুলিয়া এক একজনের হাতে দিল।

যজ্ঞচরু দেবগণ! আপনাদের ভোগের জন্মই নিষ্ঠাবান পুরোহিতের সাহাযো এই যজ্ঞ-চরু প্রস্তুত হয়েচে।

স্থ্য। এই অস্থ্রপুরীতে যজার্ম্চান কে করে মা?

অলকা। আমি!

সূর্যা। নারী যজ্ঞে অধিকারিণী নয়।

অলকা। নারায়ণ নিজে অধিকার দিয়েচেন, তপন দেব।

স্থা। প্রমাণ!

অলকা। প্রমাণ থে দিতে হবে, এ কথা ত তথন মনে হয়নি!

সূর্যা। এ যে অস্থরের ষ্ড্যন্ত্র নয়, তা কেনন করে জানব ?

অলকা। অস্তরের ষড়যন্ত্র! হে স্থরবুন্দ, সামান্ত নারী আমি। নারায়ণের নির্দ্ধেশে ভক্তিভরে আপনাদের হাতে যা তুলে দিয়েচি, মিধ্যা সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে তা প্রত্যাধ্যান করবেন না। ইক্স। শুদ্ধাচারিণী এই বালিকার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে অবিচার কোরোনা তপন দেব।

স্থ্য। নিঃসন্দেহে এই যজ্জচরু আমরা গ্রহণ করতে পারি দেবরাজ ? ইন্দ্র। অবশ্যই পার।

তারকাহ্রর প্রবেশ করিয়া কহিল:

তারকাস্থর। অবশ্যই পারেন দেবগণ। দীর্ঘকাল আপনারা স্বেচ্ছায় অনশন অবলম্বন করেচেন, আজ ক্ষ্ধার তাড়নায় অস্থর যুবজনের আনন্দদায়িনী স্বৈরাচারিণী এই অলকা-প্রাদত্ত আহার্য্য আপনারা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারেন!

ইব্র । অলকা স্বৈরাচারিণী!

তারকাস্থর। স্বেচ্ছা মত অস্থর যুবকদের কামনা উনি নিত্য পূর্ব করেন।

দেবতারা চরুর থালি ফেলিয়া দিলেন।

হর্যা। রে ভ্রষ্টানারী!

অলকা দৌড়াইয়া তপনদেবের কাছে যাইতে যাইতে কহিল:

অলকা। দেবতা, দেবতা, দয়া কর, অভিশাপ দিয়োনা।

হর্ষা ! অহুরের ইন্ধিতে দেবতাদের সঙ্গে এই নিদারুণ পরিহাস…

অলকা। না, না, না। অস্থর-বাক্যে বিশ্বাস করে অবিচার কোরোনা দেবতা! আমি অলকা, কোন পাপ আমাকে স্পর্শ করেনি, বাসনা কথনো আমাকে বিচলিত করেনি। ইন্দ্র। হে তপন, সম্ভপ্ত দেবতাকুল আমরা ধৈর্যচ্যুত হয়ে নিষ্পাপ বালিকার প্রতি অবিচার করবার অপরাধে অপরাধী। মাগো, কুষিত সম্ভানদের জন্ম পরম স্নেহভরে যে যজ্ঞচরু তুমি নিয়ে এসেছিলে, মৃহুর্ত্তের ন্রাম্ভির বশে আমরা তা ফেলে দিয়ে অন্যায় করিচি। ওই যজ্ঞচরু আর আমরা গ্রহণ করতে পারব না, কিন্তু তোমার স্নেহপীযুস আমাদের সঞ্জীবিত রাখবে।

অলকা। দেবদ্বাজ! ভাগ্যহীনা আমি, তাই যজ্ঞভাগ দেবভোগে লাগল না।

তারকান্থর। তুঃথ কি অলকা, ভোগের জন্ম কুধাতুর তারকান্থর ত সন্মুথেই রয়েচে।

অলকা। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্ষ্ ধিত দেবকুলের মুথের অন্ন কেড়ে নিয়ে তোমার কি লাভ হোলো, অস্কররাজ।

তারকাস্থর। লাভ ? লাভ দেবতা-পীড়ন। অলকা। অকারণে এ পীডন কেন অস্থররাজ ?

তারকাম্বর। অকারণে! যুগ যুগ ধরে স্থরকুল অম্বরদের বঞ্চিত রেখেচে তাদের প্রাপ্য থেকে, যুগ যুগ ধরে উপজ্রুত অম্বর দেবতাদের প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেচে আর যুগ যুগ ধরে দেবকুল অম্বর শক্তিকে ধ্বংস করবার যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েচে। আজ অতীতের বর্ত্তমানের সকল অম্বর-আত্মা তারকাম্বরের ভিতর দিয়ে প্রতিকার কামনা করচে, মুখর করে ভূলেচে তাদের প্রতিবাদ, তাই দেবকুল তারকাম্বরের বন্দী, তাই তাদের নিত্য নির্যাতন।

দেবরাজ। স্থরকুল কথনো কারু অধিকার হরণ করেনি অস্থরপতি।

তারকাস্থর। করেনি !

দেবরাজ। না।

তারকান্থর। সমুদ্রমন্থনের কথা মনে পড়ে ? মনে পড়ে দেবতাদের স্থীন যড়বন্ধ্র! বিষে জর্জ্জরিত অন্তরকুলের শক্তিতে অর্জ্জিত অমৃত দেবগণ ছলে আত্মসাৎ করে কোন স্থবিচারের পরিচয় দিয়েছিল দেবরাজ ? সে অমৃতে কি অন্থরের অধিকার ছিলনা ? বিকটদর্শন!

विकरेमर्भन थार्यन कत्रिल

বিকটদর্শন। কি আদেশ প্রভু?

তারকাস্থর। আদেশ নয়, অভিযোগ। অস্থরকারায় এ নীরবতা কেন ? পীড়নের আর্ত্তনাদ নাই কেন আজ ?

বিকটদর্শন। বিশালবাহু রক্ষীদের আহ্বান কর।

অলকা। না, না, অস্থররাজ। আর পীড়ন নয়। দেবকুল অনশনে ক্লিষ্ট, চোথের সম্মুথে অপরের পীড়ন দেথে ওঁরা আরো কষ্ট পাবেন।

তারকান্তর। পীড়ণ চাই! পীড়ণ চাই! পীড়নের আর্দ্রনাদ দিয়ে আমি ডুবিয়ে দিতে চাই পার্ব্বতী মহেশ্বরের বিবাহের বাভধ্বনি। আমি যে অফুক্ষণ তা শুস্তে পাচ্ছি!

রক্ষীরা ছুটিয়া আসিল।

শুধু এই বন্দীশালায় নয়, সমগ্র পৃথিবীতে আমি অত্যাচারের আগুন জ্বলে জুলব, আর্দ্ত প্রাণী যাতে নিশিদিন আর্দ্তনাদ করে।

অলকা। অন্তররাজ তুমি অন্তস্থ ! তারকাম্বর। হাঁ, হাঁ, অন্তস্ক, অপ্রকৃতস্থ। ইন্দ্র। অসুরপতি!

তারকাস্থর। বলুন স্থরপতি! দীর্ঘকাল আপনার মধুর-ভাষণে আমি প্রীতি হইনি।

ইক্র। দীর্ঘকাল তোমার এই কারাগারে আমরা বন্দী রয়েচি, সব অত্যাচার, সব লাঞ্চনা, নীরবে সয়েচি; কথনো কোন আবেদন জানাইনি। আজ…

তারকাস্থর। আজ আর আবেদন জানিযে আত্মর্য্যাদা নষ্ট করবেন না।

ইন্দ্র। সামান্ত আবেদন। সাধারণ ত্বন্ধতদের সঙ্গে একত্র থাকবার পীড়া থেকে আমাদের ভূমি অব্যাহতি দাও।

তারকাস্থর। তোমাদের আর এদের হৃদ্ধতির মাঝে পার্থক্য কোথায় দেবরাজ ?

অলকা। পার্থক্য নেই!

তারকাস্থর। না অলকা পার্থক্য নেই। দেখবে? বিকটদর্শন!

বিকটার্শন। প্রভূ!

তারকাম্বর। পীড়ণ-যম্বে স্থাপিত ওই অপরাধীর অপরাধ?

বিকটদর্শন। পরস্ত্রী ধর্ষণ প্রভূ।

তারকাস্থর। গুরু অপরাধ। না অলকা?

অলকা। হাঁ, শান্তি ওর অবশ্য প্রাপ্য।

তারকাস্থর। কিন্তু ওর চেয়ে গুরুতর অপরাধে যদি কেউ অপরাধী হয়, গুরুতর শান্তি কি তার প্রাপ্য নয়? দেবরাজ কি বলেন?

দেবরাজ মাথা নত করিলেন।

দেবরাজ লজ্জায় মাথা নত করলেন, অপর দেবতারুন্দের ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন হাসি। কেন বলত অলকা ?

অলকা। কেন অস্থররাজ?

তারকাস্থর। কারণ, স্থরপতি ইন্দ্র নিব্দে গুরুপত্নীর উপর উপদ্রব করেছিলেন।

অলকা। উঃ!

ছুইহাতে মুখ ঢাকিল

তারকান্তর। ব্যথা পেলে? বেশী ব্যথা যাতে না পাও তারই জক্তে শুধু 'উপদ্রব' শন্দটি ব্যবহার করিচি। অপরাধ আরো গুরুতর। বিকটদর্শন!

বিকটদর্শন। প্রভু!

তারকাস্থর। কীলকযন্ত্রে আবদ্ধ এই অপরাধীর অপরাধ।

বিকটদর্শন। প্রভু, সমগ্র একটি পরিবারকে অনলে দগ্ধ করে তাদের সর্ববিশ্ব ও হরণ করেচে।

তারকান্ত্র। মাত্র একটি পরিবারকে অনলে দগ্ধ করেচে!
অগ্নিদেব, বলতে পার শুধু তোমার বিক্রম প্রকাশ করবার জন্ম স্থাষ্টির
আদি থেকে আজ পর্যান্ত কত পরিবার, কত জাতি, কত প্রাণী তুমি
হাসতে হাসতে ধ্বংস করেচ ?

অগ্নির নিকট হইতে অলকার কাছে আসিরা কহিল:
চেরে ভার্য অলকা, সে অপরাধ স্মরণ করে অগ্নিদেব লজ্জার রাঙা হয়ে
উঠেচেন। অসাধারণ ওদের অপরাধ, তাই সাধারণ তৃষ্কতদের সঙ্গে একত্রবাস ওদের মধ্যাদা হানি করে।

বিশালবাছর কাছে গিয়া কহিল:

কশাহত এই ব্যক্তির অপরাধ বিশালবাহু ?

বিশালবাছ। ওরই প্ররোচনায় বিবাহিতা এক ধ্বতী নিশীথরাত্রে পতির শয্যাত্যাগ করে চলে যায়।

তারকান্থর। চন্দ্রদেব ! তোমার চিত্তবিভ্রমকারী যাত্ন দিয়ে কত যুবতীকে তুমি ঘরের বাইরে টেনে নিয়েচ বলত ?

অলকার কাছে আসিয়া

অলকা! মৌন থেকেও চন্দ্রদেব তার হৃষ্কৃতি লুকিয়ে রাখতে পারবেন না, কেন না বহু চেষ্টা করেও উনি কলঞ্চের কালো কালো দাগগুলি ওঁর মুখ থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি।

অলকা। তুমি যে দৃষ্টি দিয়ে এঁদের দেখচ, যে বৃদ্ধি দিয়ে এদের বিচার করচ, সেই দৃষ্টি বৃদ্ধি শুদ্ধ নয়।

তারকাস্থর। তাই দেবতাদের কুকীর্ত্তিকে আধ্যাত্মিক লীলা বলে আমি মেনে নিতে পারি না। তুমি পার, তাই যজ্ঞ-চরু ওদেরই মুখে দাও আর আমার মত অস্থরকে রাথ উপবাসী! রাথ, রাথ। কিন্তু একটি কথা স্থির জেনো অলকা, যে বাসনা তুমি আমার অন্তরে জাগিয়েচ, তার কণামাত্র যদি ওই দেবতাদের অন্তরে জাগ্রত হত, তাহলে এতদিন তোমার দেহ, তোমার মন ওরা অকলঙ্কিত থাকতে দিত না!

অস্তুদিকে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া কহিল:

তারকাস্থর অমিতাচারী ! তারকাস্থর উপদ্রবকারী ! তারকাস্থর স্বর্গকে নরকে পরিণত করতে চায় ! সবই সত্য কথা। কিন্তু ভূমিত জান অলকা, এই অত্যাচারে, এই উপদ্রবে, এই নির্ম্মন পীড়নে আমার শাস্তি নাই। কতদিন নিজ মুখে সে-কথা তোমাকে বলিচি।

অলকা। আমিও কতদিন তোমাকে বলিচি অসুররাজ, শাস্তি অশান্তের প্রাণ্য নয়।

তারকাস্থর। বলেচ। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেচ, ওই দেবকুল ভেবে দেখেচে কেন আমি অশাস্ত, কেন আমি শক্তিধর, কেন আমার শৌর্য্য পরাভব বিহীন ?

অলকা। কেন অস্থররাজ, কেন?

তারকান্থর। তারও কাবণ স্থরকুলের স্বার্থবাধ। ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত ওই দেবকুল বিলাসে বর্দ্ধিত হয়ে, ব্যাভিচারে মত্ত হয়ে, ত্রিলোকের অপ্রতিহত আধিপত্য লাভ করে দিন দিন শৌর্যহীন হয়ে পড়ছিল। ব্রহ্মা ওদের পতন রোধ করতে পারেন নি, বিষ্ণু ওদের পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাননি, ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বরও ওদের চৈতক্ত দিতে অসমর্থ হয়ে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েচেন। নইলে এত শক্তি আমি কোথার পেলাম যে সমগ্র স্থরকুল আমার বক্সতা মেনে নিল।

অলকা নীরব রছিল। তারকাস্থর সকলের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার কছিল:

আজ ত্রিলোক মুথর আমার নিন্দায় ! তুমি অলকা, তুমিও ঘুণায় মুথ কেরাও, কিন্তু আমি জানি আমি। রক্ততৃষাতুর পশু নই, আমি ছক্কতদমনকারী, আমি দেবতাদের শান্তা, আমি তাদের দগুবিধাতা, ধ্বংসোকুথ দেবকুলের আমি মায়াহীন স্বার্থবিহীন পরিত্রাতা !

### পঞ্চা অম্ব

#### প্রথম দুশ্য

ভারকাম্বরের মুর্গের বাহিরের দৃষ্ঠ। অন্ধকারে চারিদিক আবৃত। বিকটদর্শন ও ভারকাম্বর প্রবেশ করিল।

তারকাস্থর। প্রতি নিশীথে!

বিকটদর্শন। আমি নিজে দেখিচি, প্রভূ।

তারকাস্থর। শত্রুর সঙ্গে আলোক-লেথায় আলাপ করে?

বিকটদর্শন। একটু অপেক্ষা করলে প্রভু নিজচক্ষে দেখতে পাবেন।

তারকাস্থর। কে একাজ করে? অগ্নি? স্থ্য ? চক্র?

বিকটদর্শন। যারা দেখেচে, তারা সকলেই বলে স্ত্রী-মূর্ত্তি!

তারকান্থর। স্ত্রী-মূর্ত্তি!

বিকটদর্শন। হাঁা, প্রভূ।

তারকামুর। অলকা?

বিকটদর্শন। তাদের তাই সন্দেহ প্রভূ।

তারকাস্থর। না, না, অলকা নয়, অলকা হতে পারে না।

দামামা বাজিল।

বিকটদর্শন। রাত্রি দিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ। এইবার দেখা দেবে। প্রভু, গবাক্ষে ওই আলো!

> ছুর্নের একটি গবাক্ষে আলো দেখা দিল। সেই আলো ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইল। একটি অবগুঠনবতী নারীমূর্ত্তি দেখা দিল।

তারকাস্থর। বিকটদর্শন ! বিকটদর্শন ! অলকা নর ! অশরীরী ওই মূর্ত্তি!

বিকটদর্শন। অশরীরী!

তারকান্থর। যুগ যুগ অন্তরপুরীতে ওই মূর্ত্তি ঘুরে বেড়ায়। পিতামহ বলেচেন তাঁরও পিতামহ প্রতি নিশিতে ওই মূর্ত্তি দেখতে পেতেন; পিতামহ দেখেচেন, পিতা দেখেচেন, আমি দেখেচি। কিন্তু আলোক-লেখায় কাকে ও সঙ্কেতে কথা বলে!

বিকটদর্শন। ওই ওর সঙ্কেত!

নারী জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া শুক্তে একটি প্রদীপ দোলাইতে লাগিল।

তারকাস্থর। আলোক-লেথায় কোন বাণী প্রেরণ করে? বিকটদর্শন। প্রভু রহস্ত ঘনীভূত। পদশন্ধ শুনতে পাই। তারকাস্থর। মৌন রহ বিকটদর্শন!

> তাহারা এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পদশন্দ নিকটবর্তী হইল। ছুটি লোক পা টিপিয়া টিপিয়া অএসর হইল। তাহারা জানালার নীচে আসিয়া

বসিল। সেইখান হইতে তাহাদের একজন জানালার আলো কেলিল, জানালার আলো নিভিল; একবার জানালার আলো, আর একবার নীচের আলো বার বার জলিতে নিভিতে লাগিল;

আলাপের অভ্ত রীতি!

তাহারাও অগ্রসর হইল।

রে নিশাচরদ্বয় !

বলিতে বলিতে তাহাদের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কার আদেশে গুপ্তবিভাবলে অস্তরপুরীর সংবাদ সংগ্রহ করিস তোরা ?

ভারকান্থরের হই মৃষ্টিতে হুইটি লোক। বিশালবাহ ভেরী বাজাইল, ছুর্গের গবাক্ষে গবাক্ষে প্রাকার শীর্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল, শস্ত্রপাণি সৈনিকদের দেখা গেল। বিকটদর্শন ও ছুচারজন সৈনিক ছুটিয়া জাদিল।

বন্দী। শুপ্তচর নই অম্বরপতি!
তারকাম্বর। তবে?
বন্দী। প্রভূর আদেশে অম্বরকুললক্ষীকে বার্ত্তা জানাতে এসেছিলাম।
তারকাম্বর। কে তোদের প্রভূ?
বন্দী। আমাদের প্রভূ কার্ত্তিকেয়!
তারকাম্বর। কার্ত্তিকেয়!

220

অলকা। অস্ত্ররাজ! অস্ত্ররাজ! তারকাস্তর। কে, অলকা! অলকা!

ञनका ছুটিরা প্রবেশ করিল:

অলকা। অস্ত্ররাজ! তুর্নের পশ্চিম প্রান্তে অগণ্য দেবলৈক্ত? তারকাস্ত্র। দেবলৈক্ত! অলকা। অগণ্য! পুরোভাগে কুমার কার্ত্তিক! তারকাস্ত্র। স্পর্দ্ধা কুমারের অস্ত্রপুরী করে আক্রমণ!

হুন্দুভি বাজিল

অলকা। ওই তাদের হৃন্তি অস্ত্ররাজ!
তারকাস্থর। নৈশরণে দেবগণ বীরত্বের পরিচয় দিতে চায়।
তারকাস্থর সে পরিচয় নেবে অলকা।

অনকা। আরো কথা আছে অস্বরাজ! তারকাম্বর। বল!

অলকা। দেবসেনা আগমনের পূর্ব্বে নিদ্রাহীন আমি দ্বিতল-গবাকে 
দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় আমি দেখতে পেলাম তুর্গের সোপানশ্রেণী 
বয়ে অপূর্ব্ব স্থলরী এক নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে অবতরণ করতে লাগলেন,…

তারকাস্থর। তারপর, তারপর অলকা ? অলকা। তারপর রাজপথ বয়ে নদী-তীরে গিয়ে দাড়ালেন। তারকাস্থর। অস্থরকুললন্দ্রী। অলকা। অস্থরকুললন্দ্রী! তারকাস্থর। হাা। নদী জলে নেমে গেনেন অস্থরকুললন্দী, অলকা ? অলকা। না, না, অস্থররাজ! স্বর্গ থেকে আলোর ঝর্ণাধারা নেমে এল, নারীমূর্ত্তি সেই আলোর মিলিয়ে গেল!

তারকাশ্বর। দেবতাদের বড়যন্ত্র অলকা ! বড়যন্ত্র করে অস্থর-কুললন্দ্রীকে তাঁরা কেড়ে নিয়ে গেল ! আমিও প্রতিজ্ঞা করচি বৈকুণ্ঠ অধিকার করে নারায়ণ-অঙ্কে শায়িতা লন্দ্রীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক এই অস্থরপুরীতে আমি নিয়ে আসব ।

আবার দেবসৈম্মের হন্দুভি বাজিল।

দ্রে ! বছদ্রে ওই দেবসৈক্সের হৃন্দ্ভিনিনাদ, জাগ্রত অস্থরকুল ! প্রহরণ প্রস্তুত ! বিকটদর্শন ! আমার অম্পরণ কর ।

তারকাহ্র প্রস্থান করিলেন।

বিকটদর্শন। বন্দী এই অন্নচরদ্বরের প্রতি প্রভুর আদেশ ? অলকা। মৃক্তি দাও, মৃক্তি দাও ওদের। অন্নররাজ বিপন্ন, তাঁর অনুসরণ কর।

বিকটদর্শন। বিপন্ন অস্তররাজ ! অলকা। অহুসরণ কর, বিকটদর্শন।

विक्रेन्स्न इतिहा शन।

অলকা। যাও ! এই অবসর ! কুমার কার্ত্তিকেয়কে বল, আক্রমণের এই অবসর !

বন্দী। তিনি জানতে চেয়েচেন তুমি কে!

অলকা। বোলো তাঁরে আমি তাঁর বন্দিনী মা। মুক্তি কামনায় প্রতিদিন আহ্বান জানাই। যাও, যাও, আর বিলম্ব কোরোনা!

তারকাহর প্রবেশ করিল।

তারকান্ত্র। না, না, না, যাবার অবসর ওদের আমি দোব না, অলকা।

বাহ বাড়াইয়া তাহাদিগকে ধরিল।

বিকটদর্শন, বন্দীঘয়ে নিয়ে যাও। তৈল-কটাহে নিক্ষেপ কর।

বিকটদর্শনের হাতে ছাড়িয়া দিল, বিকটদর্শন তাহাদিগকে লইয়া গেল।

তারপর কার্ন্তিকেয়র বন্দিনী মা ? অস্তর আশ্রয়ে বাস করে, অস্তরকুলের, অস্তররাজের প্রীতি অর্জ্জন করে শত্রুকে গোপনে সংবাদ পাঠাবার আদেশ কি তোমার অস্তর-দেবতার কাছেই পেয়েচ ?

অলকা। তাই যদি পেয়ে থাকি অস্থররাজ!

তারকাস্থর। তাহলে বুঝব যেমন নীচ তুমি, তেমন নীচ তোমার অস্কর-দেবতা।

অলকা নীরবে মাথা নত করিয়া রহিল।

হার নারি, অস্তরের উদারতার, অস্তরের আতিথেয়তার, অস্তরের ক্ষাশীলতার এই প্রতিদান তুমি দিলে। তারকাস্থর যে-কোন সময়ে বলাংকারে তোমাকে অস্পৃদ্যা করে রাখতে পারত, লালসায় উন্মন্ত অস্চরদের মাঝে তোমাকে ফেলে দিতে পারত যারা জনে জনে কাড়াকাড়ি করে তোমায় পরম আনন্দে উপভোগ করত। তারকাস্থর তা করেনি

কারণ তারকাস্থর তোমাকে একদিন ভালো বেসেছিল; ভালো বেসেছিল বলেই সে তোমাকে সকলেব স্পর্ল থেকে বাঁচিয়ে, সকলের উদ্ধে স্থান দিয়ে, সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী করে রেথেছিল। সেই ভূমি তারকাস্থরের তুর্গে দাঁড়িয়ে আলোক-লেখায় শক্রকে দাও অন্তরপুরীব সন্ধান!

অলকা। তুমি অস্কুবরাজ, সৃষ্টিব অনিয়ম তুমি, তোমাকে সংহার করবার জন্ম কোন নীতিই অলজ্যা নয়। তাইত দেবকুলেব এই নৈশ-রণ, তাইত তোমার আতিথেযতার পুরস্কার আমার এই কুতম্বতা!

তারকাহ্বর। চমৎকার যুক্তি তোমার! চমৎকার উক্তি তোমার! আবরণহীন নীচতার প্রকাশ! কিন্তু কি প্রযোজন ছিল অলকা? কুমার কার্ত্তিকেয তোমার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বসে থাকতেন না। তারকা নিধনের জন্ম তার জন্ম, তারকানিধনের জন্ম দেবকুল তাব অস্ত্রে দিয়েচেন অমোঘ শক্তি, তারকানিধন তাঁর নিয়তি। সে নিজে আসত। ভূমি কেন দিলে এই হীন পরিচয়, কেন ভেঙে দিলে বিশ্বাস আমার, দিলে এই নির্দাম আঘাত!

অলকা। অস্তররাজ! তারকাম্মর। জান, বিশ্বাসহস্ত্রীর শান্তি কি ?

অলকার হুইহাত চাপিয়া ধরিল।

অলকা। তুমি আমাকে সেই শান্তি দাও অস্থররাজ। তারকাস্থর। শান্তি! শান্তি জীবন্তে অনলদহন! অলকা। আমাকে অনলেই দগ্ধ কর অস্থররাজ। তারকাস্থর। হাাঁ, হাাঁ, অনলেই তোমাকে দগ্ধ করব। অলকার মৃথের দিকে চাহিরা রহিল। তারপর কহিল:

না, না, না। এই দেহ একদিন কামনা জাগিয়েছিল, এই চোথের কটাক্ষ একদিন মনে বুনে দিয়েছিল মোহজাল, এই অধর একদিন ধ্যানের বিষয় হয়ে উঠেছিল, তবুও পবিত্র জেনে আমি তা ভোগ করিনি, কাউকে ভোগ করতে দিইনি। আজ অগ্নিতে সে দেহ বিসর্জ্জন দিতে পারব না অলকা। তুমি যাও।

> তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিল, অলকা মাটিতে পড়িরা গেল।

যাও গোপন-চারিণী, বন্ধুছের অবমানাকারিণী নারী; যাও ফিরে স্থরলোকে কৃতন্থতার কলঙ্ক-পসরা বহন করে; দেবগণ তোমায় স্পর্শ করবে না, যক্ষ-গন্ধর্ব তোমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে, মানব করবে অশ্রদ্ধা; একা, অসহায়া ভূমি দারুণ অন্থ্যাচনা নিয়ে ত্রিলোক্ময় কেঁদে কেঁদে ফিরবে—

তারকাহর চলিয়া যাইতে উল্পত হইল।

অলকা। অস্তুররাজ! অস্তুররাজ!

তারকা ফিরিয়া আসিল।

তারকাস্থর। তথনো, তথনো, অলকা, তথনো নির্শ্বম, নির্চুর, পাষাণসম এই তারকাস্থর তোমারি স্থতি বুকে নিয়ে অঞ্চপাত করবে। তারকা প্রস্থান করিল। অধ্যকা তেমনই পড়িয়া রহিল। কার্ত্তিকেয় চুইজন অন্তর লইয়া প্রবেশ করিল।

কার্ত্তিক। কে! কে ভূমি শায়িত এখানে?

অলকা। কে! জ্যোতির্মায় কে ভূমি লাঞ্নার চরম মুহুর্ত্তে আমার সামে এসে দাঁড়ালে।

কার্ত্তিক। ওঠ মাতা, আমি কুমার কার্ত্তিক!

অসকা। কার্ত্তিকেয় ! পার্ব্বতী-নন্দন ! দেখি, ভালো করে চোধ ভরে চেয়ে দেখি তোমায়।

কার্ত্তিক। পরিচয় তোমার মাতা?

অলকা। यक्ষনারী অলকা। আলোক-লেথায প্রতি নিশীথে...

কার্ত্তিক। আহ্বান জানাতে তুমি?

অলকা। হাঁ, বন্দী দেব-কুলের মুক্তি-কামনায়।

কার্ত্তিক। মাগো, জননীর মূথে শুনিচি আমি, তুমি তাঁরই

অলকা। জগজ্জননীর মুখে শুনেচ তুমি, আমি তাঁর শক্তিশ্বরূপিণী?

কাৰ্ত্তিক। তাই শুনিচি মাতা।

অলকা। শোন নাই আমি বিশ্বাসহন্ত্ৰী?

কাৰ্ত্তিক। শুনি নাই মাতা।

অলকা। শোন নাই আমি কৃতন্না, কলঙ্কিনী?

কাৰ্ত্তিক। শুনি নাই মাতা।

অলকা। শুনিবে অসুরপুরে।

কার্ত্তিক। কেন এই শ্লানি মাতা। দেবতা-নির্দ্দেশে, দেবকার্য্যে যদি কোন মিথ্যা আচরণ ভূমি করে থাক ··

অলকা। তারও শান্ধি আমার নিতে হবে, না পুত্র ? আমি ভীত নই তায়। শান্তির কঠোরতায়, নির্ম্মতায়, বক্ষপঞ্জর মোর যদি চূর্ণ হয়, তব্ও জানিব পুত্র, ইষ্টদেব আদেশ করিচি পালন! পাপ জানিনি, পুণ্য জানিনি, বিচার করিনি নিজ লাভালাভ; জ্ঞান বৃদ্ধি মন করি সমর্পণ, সাধিয়াছি শুধু কর্ত্তব্য আমার।

কার্ত্তিক। মাগো, আসবার সময় জননী আমার কহিলেন মোরে, অস্তরপুরে আর এক মা তোর রয়েচে দাঁড়ায়ে নিয়ে জয়-কামনা বুকে। ভাগ্যবান আমি, তাই আদিতেই পেলাম দর্শন তোমার। বল মাতা, কোথায় তারকাস্থর ?

অলকা। তারকাস্থর জাগ্রত, জাগ্রত অস্থর-পুরী, সশস্ত্র অস্থরগণ হুর্গমাঝে নিশি জাগে। আমি শুধু শুনিয়েচি তাদের পশ্চিম সীমাস্তে দেব-সৈক্ত সমবেত।

কার্ত্তিক। মিথ্যা নয় তাহা। ওই শোন তুন্দুভি তাদের।

অলকা। নৈশ-আক্রমণে সংক্ষ্**র অস্ত্**র পরম ক্রোধ ভরে তুর্গের পশ্চিমদ্বারে করে অবস্থান।

कोर्खिक। এই দিক হতে এই মুহুর্কে যদি মোরা করি আক্রমণ ?

অলকা। দীর্ঘকাল অস্থরগণ তুর্গ রক্ষায় হবেনা সক্ষম।

কান্তিক। অরিন্দম, কাল-বিলম্বের নাহি প্রয়োজন। এস মাতা সস্তান-শিবিরে।

কার্ত্তিকের ভাহাকে লইরা চলিরা গেলেন।

অরিন্দম। কুমার!

কার্ত্তিক। দ্বিতীয় আদেশ অপ্রয়োজনীয় অরিন্দম! করহ সঙ্কেত, তুর্দ্ধর্ব দেব-সেনানী অবরোধ করুক অস্তুর-তুর্গ। আমি নিজে এসে দিব বোর রণ। এস, মাতা।

অরিন্দম ভেরী বাজাইলেন

সৈনিকর্ন (নেপথ্যে)। জয় শঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর, জয় শঙ্কর হে!

দেবদৈন্ডেরা ছুটিয়া আসিল। ছুর্গপ্রকারে আলো অলিয়া উঠিল

তারকান্থর ( হুর্গপ্রাকার )। রে তস্কর দেবগণ! নিশীথে হুর্গ আক্রমণের প্রতিফল কর রে গ্রহণ। সৈন্সগণ! হুর্গপাদমূলে সমবেত দেব-সৈন্স শিরে তপ্ত-তৈল কর বরিষণ!

অরিন্দম। দেব-সৈন্তগণ! কুমার কার্তিকের নায়ক মোদের, শূলপাণি স্বয়ং রক্ষক, কর তুর্গ আক্রমণ।

দেব-সৈত্মগণ। জয় শঙ্কর, প্রলয়ন্কর, জয় শঙ্কর হে !

ছুর্গশিবির ইইতে অস্তরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাই হইতে তরল অগ্নিবৎ তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিতে লাগিল, কাড়া নাকাড়া নাজিয়া উঠিল, দুর্গ, প্রাকার, প্রান্তর অগ্নিশিধায় লাল হইরা উঠিল। কার্দ্তিকেয় প্রবেশ করিলেন

কার্ত্তিক। অরিন্দম! অরিন্দম! কর ভীম আক্রমণ! অরিন্দম। কুমার! কুমার! উন্মত্ত অস্তর করে তগু-তৈল বরিষণ। কার্ত্তিক। দূর হতে শর-সন্ধানে তৈলিকের শিরশ্ছেদ কর। দেবগণ। জয় শঙ্কর। জয় শঙ্কর।

তারকান্থর ( তুর্গপ্রাকার )। আমিও বলি জয় শঙ্কর, জয় শঙ্কর। শঙ্কর আরাধ্য আমার। জয় শঙ্কর। জয় শঙ্কর।

অম্বর সৈতাগণ ( দুর্গাভান্তর হইতে )। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর!

কার্ত্তিক। রে অস্থর! নিজপাপে ধ্বংস কর সমগ্র অস্থরপুরী?

তারকাম্বর। তুমি বৃঝি স্কর-দেনাপতি কার্ত্তিক! বাখানি বীর্ত্ত্বিমার! নৈশরণের এই কাপুরুষোচিত কুকীর্ত্তি চিরদিন কার্ত্তিকের তুর্নাম রটাবে। হান বাণ অস্করবৃন্দ! কর প্রস্তর বরিষণ!

অরিন্দম। কুমার! কুমার! শর, শেল, প্রস্তর-আয়ুধে নাশে অরি দেব-সৈক্তগণে। প্রত্যাবর্ত্তন আশু প্রয়োজন।

কাৰ্ত্তিক। প্ৰত্যাবৰ্ত্তন!

অরিন্দম। নইলে নৈশ এই আক্রমণে নিশ্চিত বিনাশ।

কার্ত্তিক। কর তবে পার্য আক্রমণ !

তারকাস্থর। রে কার্ত্তিক! কর এই শূল সম্বরণ।

কার্তিকের অদুরে আসিয়া শূল পতিত চইল, বিরাট শব্দ করিয়া শূল পতিত হইল, অগ্নি প্রম্কলিত চইল।

কার্ত্তিক। রে অস্কর! শরাঘাতে শূল তোর হল ভস্মীভূত। এইবার নাও পুরস্কার!

> কার্ত্তিক নতজামু হইরা তীর ছুড়িলেন, তারকা মাথা নত করিরা আন্ধরকা করিল।

তারকাস্থর। বার্থ! বার্থ তোর বাসনা রে, পার্ব্ধতী তনয়।

কার্ত্তিক। অরিনদম, তুর্গপার্স কর আক্রমণ। দেব-সৈক্সগণ। জয় শঙ্কর ! জয় শঙ্কর !

দেবদৈশ্রগণ পার্বে দৌড়াইয়া গেল।

তুর্গটি যুরিয়া অপর দিক দর্শকদের সন্মুথ উপস্থিত করিল। দেবসৈয়গুগণ একটা বাতায়নের নিম্নে দাঁডাইল।

কার্ত্তিক। ওই গবাক্ষপথে তুর্গে প্রবেশ কর। আরোহিণী করহ স্থাপন।

অরিন্দম। সৈক্তগণ । আরোহিণী করহ স্থাপন।

নৈশুরা আরোহিণী স্থাপন করিল। এবং আরোহিণী বহিরা থানিকটা উঠিয়া চীৎকার করিল।

সৈত্যগণ। জয় শক্ষর। জয় শক্ষর।

বাতায়নে বিকটদর্শন আসিয়া দাঁডাইল।

বিকটদর্শন। শঙ্কর নাহিক হেথায় জাগি আমি বিকটদর্শন! কার্ত্তিক। ভীষণদর্শন ওই অস্তুরে আঘাত কর।

বিকটদর্শন। রে তস্কর দেবগণ! তুর্গ প্রবেশের আশা দেহ বিসর্জ্জন! ধূলিতলে লভহ বিশ্রাম।

व्यादाहिनी क्लिया पिल।

তারকাস্থর ( তুর্গশিরে )। হাঃ হাঃ হাঃ এখানেও ব্যর্থতা রে রণে-অনিপুণ পার্বতী তনয়! তারকা-নিধন আশা দেহ বিসর্জন।

কার্ত্তিক। অরিন্দম, অরিন্দম, পুনঃ অন্তপার্শ্ব কর আক্রমণ---

হুর্গ ঘুরিরা অস্ত একদিক প্রকাশ করিল।

ভগ্ন কর এই লৌহদ্বার !

অরিন্দম। কুমার! কুমার! দ্রমপসর! তপ্ত-তৈল পুনরায় করে বরিষণ।

অহ্ব-সৈতা। জয় শঙ্কর । জয় শঙ্কর ।

তারকাস্থর। রে পার্বতী তনয়! ফিরে যা, ফিরে যারে মায়ের বকেতে। অস্তুর তুর্গ জয়, তারকানিধন, বালকের কাজ নয়!

কার্ত্তিক। উদ্ধৃত অসুর! পাষাণ-ত্র্গের নিশ্চিন্ত-আশ্ররে থেকে কর আক্ষালন তুমি। শক্তি যদি ধরহ সত্য, সত্য যদি তুমি বীর্য্যবান, নেমে এস সমভূমে। সমক্ষেত্রে দাঁড়ায়ে তৃজন, করি নিরূপণ, কে বেশী শক্তিধর
—কার্ত্তিকেয় অথবা তারকা।

অলকা ( দূর হইতে )। কুমার! কুমার!

কাৰ্ত্তিক। মাতা! মাতা!

তারকান্থর। যাওরে বাছনি! রণশ্রান্ত ত্থপোয় বালক, মাতৃস্তস্থ পান কবি নিবার পিপাসা।

অলকা প্রবেশ করিল।

অলকা। কুমার! কুমার, নিশি অবসান প্রায়। পূব দিকে ভকতারার হয়েচে উদয়। ভভ মুহূর্ত্ত এই। মাতৃনাম শ্বরি কর শর-ত্যাগ, অস্কর-জীবন তাহে হবে অবসান।

তারকাম্বর চপলে অলকা ৷ শুকতারার উদয়-সন্দেশ দেবপক্ষে নহে শুভকর। দেখা যবে দেবে দিনমণি, অস্থুর তুর্গ হতে তথন অগনণ সৈক্ত হবে নির্গত, অস্ত্রমূথে তারা তুর্বল দেবতাগণে পশুবৎ করিবে সংহার।

কার্ত্তিক। মাতা ফিরে যাও, দেব-শিবিরে। বিপন্ন করোনা জীবন তোমার।

অলকা। বিপদে-সম্পদে, ভাগ্য-বিভূমনায় চির্দিন যিনি এই অভাগীরে দিয়েচেন আশ্রয়, তাঁরই আদেশ পালন একমাত্র কর্ত্তব্য আমার। তুমি দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক; জানি, শক্তি তোমার অসীম-তুর্বার; তবু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে শঙ্কায় সন্ত্রাদে হনয় কাঁপিয়া ওঠে। মনে হয়, মায়ের ক্ষেহ-দৃষ্টি থেকে দূরে অজ্ঞাত এই শত্রুপুরে, কখনো কোন অমঙ্গল যদি হয় প্রকটিত, মঙ্গল অঞ্চলতলে কে তোমারে আশ্রয় দেবে ? তাইত স্থরক্ষিত দেব-শিবিরে নিশিস্তে পারিনা তিষ্ঠিতে।

কার্ত্তিক। মাতা, সত্য তুমি মায়ের শক্তির মূর্ত্তি! নইলে কার্ত্তিকের তরে এত শ্বেহ কেন হবে সঞ্চিত অন্তরে ?

অরিন্দম। কুমার! কুমার! তুর্গদার করে উদ্বাটন! কার্ত্তিক। ফিরে যাও মাতা! ফিরে যাও দেব-শিবিরে!

ছুৰ্গৰার দিয়া তারকাহ্নর বাহির হইয়া আদিল

তারকান্তর। আমিও বলি অলকা, ফিরে যাও, ফিরে যাও তুমি !

অলকা। মাতৃশক্তিরে এত ভর তোমার অস্কররাজ ? তারকাম্বর। অর্থ, অলকা ?

অলকা। মনে ভয় তোমার, মায়ের সন্মুধে পুত্র জয় কথনো সম্ভব নয়।

তারকান্থর। মিধ্যা মাতৃত্বের গৌরবে তুমি ক্ষীত অলকা, তোমাতে সকলই সম্ভব। তবু শুনে রাথ, প্রযোজন বোধে কতবার মাতৃবক্ষ হতে কত স্তম্পানরত শিশু সবলে কেড়ে নিয়ে পাষাণে করেচি নিক্ষেপ; প্রয়োজন বোধে কত গর্ভিণীব উদর বিদীর্ণ করে সম্ভান করেচি হরণ; শৃঙ্খলে বেঁধে জননীরে দৃষ্টির সমুথে তার থণ্ড থণ্ড করেচি সম্ভানে। কথনো দেখিনি মায়ের শক্তি হয়েচে তুর্কার; শুধু দেখিচি, ব্রিচি মায়েরা অবলা, শক্তিবিহীনা, রূপার পাত্রী। তোমার শক্তির ভয়ে ভোমাকে বলিনি যেতে।

অলকা। তবে ? তারকাস্থর। লজ্জা থেকে দিতে নিষ্কৃতি। অলকা। লজ্জা থেকে দিতে নিষ্কৃতি।

তারকান্থর। প্রভাতে দিনের আলোকে, অন্থর পুরবাসী সবে শক্র মাঝে যবে তোমারে দেখিবে, লজ্জা কিগো হবেনা তোমার? অন্থর আশ্রযে করি দিনপাত, আজি অকস্মাৎ যে ক্বতন্থতার পরিচষ তুমি দিলে অলকা, পাপকার্য্যে রত ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত অন্থর সস্তানগণ মর্যাদা তাহার কভু দিতে পারিবে না; থুৎকার প্রদানে অথবা লোট্টাঘাতে অপমান করিবে তোমার। তাই অন্থরোধ মম, যাও চলে যাও, দেব-শিবিরে, অথবা নিয়তি তোমার যেথা নিয়ে যায়! রে কার্ডিক! প্রভাত আগত। দদ যুদ্ধ চেয়েছিলে তুমি। অসুর সৈক্ত, সেনানীবৃন্দ, কেহ কাছে নাই। দদ যুদ্ধ দিতে চাও ?

কার্ত্তিক। প্রস্তুত সদাই কর্ত্তিকেয়।

তারকাহর। কোন্ অস্ত্র চাও ভুমি? শূল, শেল, মুবল, অসি?

কার্ত্তিক কোদতে টক্কার দিল।

কার্ত্তিক। অস্ত্র মোর হাতের কার্মূক।
তারকান্ত্র। কার্মূকে অভ্যস্থ নই আমি, তব্ও আশা তব করিব
পূরণ…

যাইতে উক্তত হইল।

কার্ত্তিক। তির্চ অস্কুররাজ! অনভ্যস্থ শর-সন্ধানে যদি, অসি কর কোষ-উন্মোচন।

তারকাস্থর। উত্তম প্রস্তাব। অলকা, শুনে রাখ অলকা, শুধু তোমাকে লজ্জা থেকে দিতে নিষ্কৃতি, সৈক্স-সামস্ত দূরে রেখে, দূরে রেখে পুরবাসীগণে, দূরে রেখে দিনের আলোক, কার্ত্তিকেরে দি অবসর ছন্দ মুদ্ধে মোরে করিতে নিধন। প্রস্তুত তুমি, পার্বতী-নন্দন!

কার্ত্তিক। প্রস্তুত আমি অস্থর-তারকা।

অলকা। মায়ের আশীর্কাদ তোমার অক্ষয়-কবচ, পুত্র।

তারকাস্থর। বন্ধ্যা নারীর স্থায় কুমারীর মাতৃত্বেহ অঞ্চত, অস্কৃত !

কার্ত্তিক। রে অসুর!

অলকা। কুমার! কুমার! অসিমূথে অগ্নিন্দু লিম্ব দেথ।
তারকাস্থর। সাবধান পার্ব্বতী-তন্য়! শক্তির বিহাৎপ্রবাহ আমার,
অসি তোমার করেছে পরশ। ওই শাণিত রুপাণ, শুদ্ধ কার্চ সমান, এখুনি
প্রচ্ছালিত হবে, হবে ভন্মে পরিণত। অন্ত অস্ত্র নাও তুমি।

কার্ত্তিকের হাতের অসি অলিয়া উঠিল।

কার্ত্তিক। রে মায়াধর! কোন্ মায়াবলে এই অসম্ভব করিস সম্ভব?

তারকাস্থর। যে মায়ায় ত্রিলোক জিনেছি আমি! অলকা। পুত্র! পুত্র! অস্ত্রত্যাগ করহ সম্বর। তারকাস্থর। অগ্নি যদি দেহ তব করে পরশন, কন্দর্প-সদৃশ ভস্মস্তপে হবে পরিণত।

কাৰ্ত্তিক অন্ত্ৰ ফেলিয়া দিল।

তারকান্থর। ছাথ! ছাথ! দেবতামণ্ডল, চেয়ে ছাথ্ ওরে অন্ধরবৃন্দ, হন্দ যুদ্ধে দেব-সেনাপতি আয়ুধ ধরিতে নারে!

पूर्ग रहेट रेमछा अध्यक्ति कविन।

অস্থর সৈতা। জয় তারকাস্থরের জয় !
তারকাস্থর। রে অস্ত্রত্যাগী ভীক্ন দেবতা, তারকার শেলাঘাত করহ
শারণ।

অরিন্দম ও অলকা। আ-আ!

তারকাস্থর। ভূপতিত দেব-সেনাপতি। সৈক্তগণ বাজাও ছন্দুভি, শঙ্করের জয়নাদে আকাশ বাতাস কর মুথরিত।

অসুর দৈকা। জয় শকর ! জয় শকর !

মঞ্চ অন্ধকার হইগা গেল। এবং তৎক্ষণাৎ আলোকিত হইল। পটপরিবর্ত্তিত হইগা গিগাছে। কৈলাস-ধামে মহাদেবের সভাগৃহ। মহাদেব সিংহাদনে বসিরা আছেন, নন্দী পশ্চাতে দণ্ডায়মান, ছইটি চামরধারিণী মহাদেবকে ব্যজন করিতেছে। দেববি নারদ করজোরে বলিতেছেন ঃ

নারদ। হে শকর ! এখনও নিক্রিয় তুমি ! পুত্র তোমার, পার্ব্বতী-কুমার, অস্ত্রহীন, অচেতন, তব্ তুমি প্রশাস্ত বয়ানে কার ধ্যানে আছ নিমগন।

মহাদেব। দেবর্ষি নারদ, অহেভুক এ চাঞ্চল্য ! যাঁর কাজ অস্কুর নিধন, তিনিই সাধিবেন কর্ত্তব্য তাঁহার।

নারদ। হে শঙ্কর! দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নহে কিহে পুত্র তোমার ?

মহাদেব। পুত্র যদি পাতকী নিপাতে হয় অশক্ত, সৈনাপত্য হবে বিজয়না তার।

অলকা প্রবেশ করিল।

অলকা। সত্যই বিড়ম্বনার জীবন তাহার। দেবকুল শক্তিহীন, ত্রিলোক-ঈশ্বর পিতা তার নির্ধিকার। শক্তির কুমার হর্জর ১২৯ অমুর-পুরে একা অসহায় করে রণ, প্রাণপণ। এ কি বিড়ম্বনা নয় দেবর্ষি ?

নারদ। তুমি মাতা, আশুতোষে বুঝারে বল। আর কতকাল দেবগণ বন্দী রবে অস্তর-কারায় ? আর কতকাল স্বর্গধাম অস্তর-ছায়ায় স্লান হয়ে রবে ? কতকাল ত্রিলোকবাসী তারকার ত্রাসে রুজ-শ্বাসে জীবন বাপিবে ?

অলকা। কারে বুঝাব আমি দেববি! ত্রিগুণের অধিকারী বিনি; জ্ঞান, ধর্ম, নীতি, জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় সবই বিনি জানেন নিশ্চিত, বাঁর ইচ্ছায় শত তারকা মুহুর্ত্তে হয়ে যায় লীন, তাঁকে আমি কি বুঝাব নারদ?

নারদ। হে শঙ্কর, মিনতি আমার, শুধু একবার, একবার তুমি প্রলয়ন্ধর রূপে দেখা দিয়ে দেবকুলে প্রদান অভয় !

মহাদেব। প্রলয়ের প্রয়োজন কোথায় নারদ? এ যে স্জনের কাল। যা কিছু বিশ্ব, যা কিছু অণ্ডভ, মহামায়ার কল্যাণে হবে লুগু সব। ত্রিলোক এখন পাবে শাস্তির সন্ধান।

অলকা। কিন্তু তুমি দেব, তুমি যদি অস্থরের কল্যাণ কামনায় নিত্য তারে কর আশীর্কাদ, তাহ'লে ত্রিলোক অধিবাসী দাঁড়াবে কাহার কাছে? হে মহেশ সত্য যদি শক্তি স্বরূপিণী আমি, দেহ বর, পুনঃ আমি যাইব সমরে। অস্থর নাশিতে খড়গ হাতে নিয়ে মাতিব আহবে আমি, ন্মুগুমালা পরিব গলায়, লোল-রসনা করিয়া বিস্তার শোণিত করিব পান, থিয়া তা থৈ থিয়া তা থৈ নাচিয়া উঠিছে প্রাণ।

মহাদেব। সংহর, সংহর ওই তব রূপ। এখনও সময় নয়।

রকী দৌড়াইরা আসিল।

দ্বিতীয় দুক্ত

রক্ষী। প্রভৃ! ভীমকায়া অস্তরতারকা ঝটিকা-গতিতে হয় অগ্রসর। মহাদেব। অস্তর তারকা!

রক্ষী। রক্ষীগণ তাহে রোধিতে নারে।

তারকাহ্মর ছুটিয়া আসিল। পার্ব্ধতী থড়া হাতে কইয়া সম্পুথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তারকাম্বর। শব্ধর! শব্ধর!

পার্বতী। রে অস্থর! শমন জাগিছে সমুখে তোর।

তারকাহর। জানি দেবি, জানি, কাল পূর্ণ আমার। তাইত এসেছি ছুটে ইষ্টদেবে শেষবার করিতে দর্শন। হে শঙ্কর! যুগ যুগ ধরি, তব পদ শরি, করিয়াছে দাস কর্ত্তব্য পালন; যুগ যুগ ধরি তোমারি ইন্ধিতে, করিয়াছে দাস দেবতা-শাসন। আজ ব্ঝিয়াছি দেব, নব-যুগান্তরে হইয়াছে পূর্ণ তব প্রয়োজন, তাই হে শঙ্কর হে প্রলয়ন্ধর চাহ তুমি আজ তারকা-নিধন। চাহ ক্ষতি নাই। কিন্তু বালকে পাঠালে কেন! নিজে কেন করনি শরণ? তোমার আদেশে যে অপ্রিয় নিচুর কার্য্য নিত্য আমি করেচি পালন, আত্মঘাত তুলনায় তার কোনমতে নহেক কঠোর। দাস ত প্রস্তুত ছিল।

পার্ব্বতী। আত্মঘাতে প্রস্তুত যগুপি তুই রে অস্তুর, এই থড়া নিরে চিন্ন কর শির তোর।

তারকাস্থর। পারিব না, পারিব না মাতা !

পার্ববতী। এত ভয় অস্থর অন্তরে ?

তারকান্থর। ভয়? ভয় নয় মাতা, ভয় কাকে বলে অন্থর জানে না। হর-পার্ববতী স্থত কার্ত্তিক বধিবে মোরে এই বাণী যদি ব্যর্থ করে দি, ইষ্টের আমার, তোমারো মাতা, তোমারও অমর্থাদা হবে। তাই আত্মাঘাত অস্থায় আমার। ইষ্টপুত্র হাতে হত হব আমি, ইষ্টদেব অভিপ্রায় করিব প্রগ।

পার্বতী। কিন্তু কোথা কার্ত্তিক, কোথায় কুমার আমার ?

ছুন্দুভিনিনাদ হইল।

তারকাস্থর। ওই শোন মাতা। আসিছে কুমার তব, লুপ্ত-চেতনা লভি তারকা সন্ধানে। শঙ্কর! শক্ষর! কুপা দৃষ্টিপাতে চাহ একবার।

কার্ত্তিক প্রবেশ করিল সঙ্গে অলকা ও দেবগণ।

কার্ত্তিক। রে অস্কুর! মায়াবলে অসি মম তশ্মসাৎ করি নিরস্ত্র আমারে করেছিলি শেলাঘাত, এবে মায়াবলে পারিস রোধিতে এই শমন-শায়ক ?

তারকাস্থর। পারিলেও করিব না তাহা। হান শর ভূমি পার্ব্বতী তনয়, হর-পার্ব্বতীস্থত কুমার কার্ত্তিক নাশিবে তারকাস্থরে, এই বাণী যেন বিফল না হয়।

কার্ডিক। হৌক্ পূর্ণমনস্কাম তোর।

শরত্যাগ করিলেন। বানবিদ্ধ অপুর টলিতে টলিতে শহরের পদতলে গিরা পড়িল। তারকান্তর। হে শঙ্কর ! চিরঞ্জীব হব আমি এই বর দিয়েছিলে তুমি! তব পদতলে চিরঞ্জীব রব আমি; দাও পদ, ত্রিলোক-ঈশ্বর।

> পদতলে পড়িল। আকাশে বাছধ্বনি হইল, পুস্পর্ষ্টি হইল, দেববালাগণ ও মুক্ত দেবতাবৃন্দ প্রবেশ করিলেন।

সমবেত গীত

জয় হর পার্কতী জয় শিবশক্তি
পরম পুরুষ জয় পরা প্রকৃতি।
বিনাশ যুগে যুগে অজ্ঞান তিমির
অক্তর বাহিরের দানব ভীতি॥
ওম্নম: শ্রীশিবায়।
ওম্নম: শ্রীশিবায়॥

যবনিকা

# श्रथम অভिনয় রজনী मिनार्छ। थिएयरोज

## ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪০

পরিচালক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যার

গান ও সুর কাজী নজরুল ইসলাম

নৃত্য শ্রীমতী নীহারবালা

মঞ্চশিলী মহম্মদ জান মঞাধাক জানে আলাম

শারক শ্রীআন্ততোষ ভট্টাচার্য্য

শ্রীশনীভূষণ মুঁথোপাধ্যায়

রূপসজ্জাকর শ্রীসস্তোষ শীল, চাক্ষু, অবনী, কালী

ও তুলসী

আলোক শিল্পী শ্রীভোলানাথ বসাক

অবাহ সঙ্গীত ওহিয়ার রহমান (কন্মু)

ষ্ট্রীসভ্য শ্রীরতন দাস

গ্রীগণেশ মল্লিক

শ্রীমটর দাস শ্রীবলরাম পাঠক

শ্রীস্থশীলকুমার চক্রবর্ত্তী

শ্রীবসন্তকুমার গুপ্ত

শ্রীমন্মথকুমার দাসঘোষ

শ্ৰীত্বাল দাস

প্রীয়তীন্তনাথ মিত্র

## প্রথম রজনীর অভিনেছরক

### পুরুষ

নারায়ণ শ্রীমতী করুণাময়ী (মটর)

মহাদেব শ্রীমোহন ঘোষাল ব্রহ্মা শ্রীসস্তোষকুমার শীল

ইক্ত শ্রীবিজ্বনারায়ণ মুখোপাধ্যায স্থ্য শ্রীকানাখ্যা চট্টোপাধ্যায অমি শ্রীঅফণ চটোপাধ্যায

শ্বায় শ্রীসম্ভোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বায়ু শ্রীসম্ভোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৰুণ শ্ৰীকুস্থম গোস্বামী কাৰ্ত্তিক শ্ৰীমিহির মুখোপাধ্যায়

কলর্প শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় বসস্ত মিদ্ উমা মুথার্জি নারদ শ্রীস্থশীল ঘোষ

ननी श्रीमिनान (चाय

গিরিরাজ শ্রীপ্রফুল দাস (হাজু বাবু) সঞ্জয় শ্রীত্মমৃতলাল রায়

অরিন্দম শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায ব্রহ্মপুত্র শ্রীবলাই চট্টোপাধ্যায তারকান্তর শ্রীবর্গ চট্টোপাধ্যায

তারকাস্থর শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায় বিকটার্শন শ্রীহারাধন ধাড়া

বরুণগণ মিহিরবাবু, গোপালবাবু, বিভোরবাবু স্বধীরবাবু, নরেনবাবু, শস্তুবাবু,

অনাদিবাব

জনৈক বৃদ্ধ শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায বন্দীগণ মাণিকবাবু, স্থধীরবাবু

প্রতিহারী ভূতনাথ পাঁড়ে

রক্ষীগণ রেবতীবাবু, প্রতুলবাবু

### ন্ত্ৰী

গিরিরাণী শ্রীমতী বাধারাণী
পার্বতী শ্রীমতী অপর্ণা দাস
অলকা শ্রীমতী সরযুবালা
ঝর্ণা শ্রীমতী হরিমতী
মারা শ্রীমতী হবিমতী

রতি শীমতী ফিরোঞ্চাবালা ( ফিরি )

প্রিরন্ধা জীমতী রেণ্কা

চিত্রলেখা শ্রীমতী শিবানী দেবী স্থদর্শনা শ্রীমতী উবারাণী ( র্ঘেটু )

স্থভদ্ৰা শ্ৰীমতী ফিবোজাবালা বৰ্ষিৱসী নারী শ্ৰীমতী কৰুণামণী ( মটন্ত )

ভকুনীগণ শ্রীমতী শিবানী, শ্রীমতী রাধারাণী (খ্যাদা)

শ্রীমতী রেবা, শ্রীমতী আবিরা, শ্রীমতী সুশীলা, শ্রীমতী রাধারাণী, শেফালী, শ্রীমতী মুক্ত, শ্রীমতী কমলা, শ্রীমতী

গীতারাণী, শ্রীমতী বেলারাণী,

স্থ্যবালাগণ শ্রীমতী গীতাদেবী, রেবা, শেকালী,

রাধারাণী, ( ৩নং ) কমলা,

স্থীগণ। শ্রীমতী রেণুকা, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী রাধারাণী, (খ্যাদা)
শ্রীমতী শিবানী, শ্রীমতী স্থশীলাবালা, শ্রীমতী পটল, শ্রীমতী গীতাদেবী,
শ্রীমতী কমলাবালা, শ্রীমতী রেবা, শ্রীমতী ইন্দু, শ্রীমতী মুক্তরাণী, শ্রীমতী
শেকালী, শ্রীমতী রাধারাণী।